

প্রগতির স্বপক্ষে

# ह न फिठ व

अथम भगी ग्र

সিগনেট প্রেস : কলিকাতা ২০

BIR BIKRALL 4870 COLLIBRARY. LIBRARY. L প্রথম পর্যায়

আশ্বিন ১৩৫৭

প্রকাশক

দিলীপকুমার গৃত্ত

সিগনেট প্রেস

Son to a. ≱০। ২ এলগিন রোড

কলিকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজ্ঞিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

শিবরাম দাস

ম্দ্ৰক

প্রভাতচন্দ্র রায়

গ্রীগোরাগ্য প্রেস

৫ চিন্তামণি দাস লৈন

প্রচ্ছদপট ও ছবি ছেপেছেন

গসেন অ্যান্ড কোম্পানি

১ শর্ট স্ট্রিট

রক তৈরি করেছেন

প্রোসেস অটো অ্যান্ড প্রিন্ট

২৭৫ বহুবাজার স্মিট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়াক'স

৬১।১ মিজাপরে স্ট্রিট

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম চার টাকা

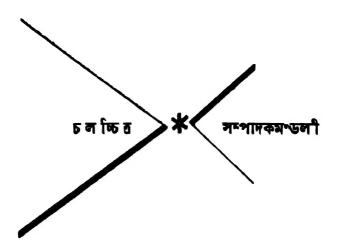

কমল মজ্মদার

চিদানন্দ দাশগ্ৰেত

নরেশ গ্রেহ

রাধাপ্রসাদ গ্রেত

সত্যজিং রায়

স্কোষ সেন

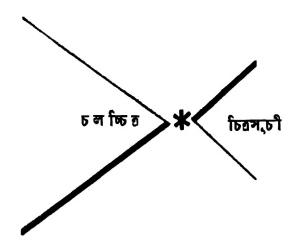

(১) ভিন্তোরিয়ো ডি সিকা (প্ঃ ২২)। (২) রবার্তো রসেলিনী (প্ঃ ২৩)। (৩) আলবার্তো লাতুয়াদা (প্ঃ ২৪)। (৪) জাঁ রেনোয়া ও স্প্রপ্রভা মনুখোপাধ্যায়। (৫) রাধা শ্রীয়ম। (৬) 'দি রিভার' চিত্রে বাঙলার আল্পনা। (৭) পরিচালনারত রেনোয়া। (৮) পরিচালনারত রেনোয়া। (৯) পরিচালনারত রেনোয়া। (১০) রেনোয়া-র ছবিতে বাঙলাদেশ। (১১) কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সম্বর্ধনা সভায়। স্টার্নবার্গের বিভিন্ন চিত্রে মার্লিন ডিট্রিশ: (১২) 'দি ব্লু এন্জেল'। (১৩) 'মরক্রো'। (১৪) 'রুদ্র্ভিনাস'। (১৫) 'সাংহাই এক্স্প্রেস'। (১৬) 'ডিজ্অনার্ড্'। (১৭) 'ম্বারলাট এম্প্রেস'। (১৮) 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান'। (১৯) মার্লিন ডিট্রিশের এখনকার ছবি। (২০) নার্গিস। (২১) বেগম পারা (এক)। (২২) বেগম পারা (দ্বই)। (২৩) মধ্বালা। (২৪) কামিনী কৌশল। (২৫) গীতা বলী। (২৬) স্বরাইয়া। (২৭) প্রতিমা দাশগ্রুতা। (২৮) হেমন্ত মনুখোপাধ্যায়। (২৯) স্পুজা মনুখোপাধ্যায়। (৩০) শোভা সেন। (৩১) অনুভা গ্রুতা। (৩২) স্মৃতিরেখা বিশ্বাস। (৩৩) কমল মিত্র। (৩৪) বিকাশ রায় ও নীলিমা দাস। (৩৫) বিকাশ রায় ও শিপ্রা দেবী। (৩৬) বিকাশ রায়। (৩৭) অভি ভট্রাচার্য। (৩৮) ব্যাংগচিত্র (প্ঃ ১২২)।

(১), (২) ও (৩) নম্বর

ছবি এ'কেছেন সত্যজিং রায়। ব্যংগচিত্র এ'কেছেন রেবতীভূষণ ঘোষ। ছবি তুলেছেন গোপাল সান্যাল, শম্ভু সাহা, স্বনীল জানা, স্বত মিত্র ও স্ট্রাডিও এভারেস্ট।

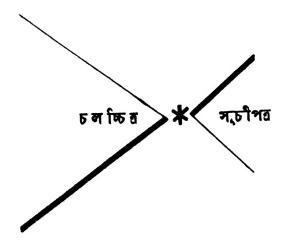

ठनिष्ठव : मूठना ১ চলচ্চিত্রের সাধনা — জা বেনোয়া লেভি ১০ বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র — সত্যজ্ঞিৎ রায় ১২ চলচ্চিত্রে ইতালীয় ধারা — মীরা সেন ১৭ বাংলা চলচ্চিত্র: ১৩৫৬ — রাধাপ্রসাদ গ্রুণত ২৫ ভারতীয় চলচ্চিত্রে হলিউড প্রীতি — স্বিপ্রয়া দাশগঞ্ত ৩৩ কলকাতায় রেনোয়া — সত্যজিৎ রায় ৪০ द्राताया-त टारथ वाङ्यादम्म — ि हमानम्म मामगर्° 89 নিবারণবাব্রর সমস্যা — চিদানন্দ দাশগত্বত ৫৫ ইজ্গ-মার্কিন চলচ্চিত্র : ১৯৪৯ — রাধাপ্রসাদ গঞ্চ ৬৩ চলচ্চিত্রে স্মরণীয় : যোশেফ ফন স্টার্নবার্গ ৬৯ ক্যামেরার দিব্যদ্ঘিট — আরভিং পিচেল ৮২ অভিনয়ে নব-অধ্যায় — ঋত্বিক ঘটক ৯৩ পশ্চিম ভারতের অভিনেত্রী — দক্ষিণ রায় ১০২ চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার — কমল মজুমদার ১০৯ আশ্চর্য-কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১১৬ শিল্পী প্রসংগে: অভিনেত্রী স্প্রভা ম্থোপাধ্যায় ১২৩ শোভা সেন ১২৭ অনুভা গুঞা ১৩১ ম্মতিরেখা বিশ্বাস ১৩৪ শিল্পী প্রসঙ্গে : অভিনেতা কমল মিত্র ১৩৭ বিকাশ রায় ১৪৩ অভি ভট্টাচার্য ১৪৭ চলচ্চিত্র আন্দোলন : কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি ১৫৩

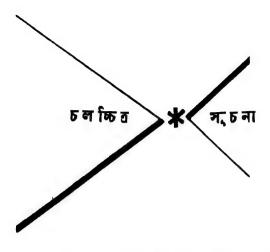

ন্তা, সংগীত, অঙ্কন, ভাষ্কর্য, সাহিত্য ইত্যাদি পরিচিত শিল্পকলার বয়সের তুলনায় চলচ্চিত্রের বয়স এতই কম, তার জন্মব্তান্ত এত আধ্নিক, অস্থির শৈশব কাটিয়ে তার সাবালকত্বে পে'ছানোর ইতিহাস এত অন্পদিনের যে চলচ্চিত্রকে অভিজ্ঞাত শিল্পের বনেদী পাড়ায় আদৌ ঢ্বকতে দেওয়া হবে কি হবে না—ৃতা নিয়ে মতান্তরের আর শেষ নেই। চলচ্চিত্রের জন্ম ইউরোপে। ক্রমে সেদেশের বহ্ জ্ঞানী ও গ্ণী ব্যক্তি চলচ্চিত্রকে তাঁদের ষড়-শিল্প-কলার অতিরিক্ত 'সম্তম-কলা' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন যে চলচ্চিত্রকে এখন আর শিল্প নয় বলে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বিখ্যাত পরিচালক জাঁ ককতো গ্রীক রীতির অন্সরণ করে চলচ্চিত্রকে বলেছেন শিল্পগ্রহমন্ডলীর দশম গ্রহ বা টেন্থ মিউজ। ইউরোপের অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক আর গ্লীজন বর্তমানে এই মত পোষণ করেন। অন্য পক্ষে চলচ্চিত্রকে শিল্পের সম্মান দিতে যাঁদের ঘোরতর আপত্তি তাঁদের সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়। কেন আমরা চলচ্চিত্রকে শিল্পকলা বলে মেনে নিয়েছি— সেকথা বলার আগে, কি কি কারণে এখনো অনেকে চলচ্চিত্রকে পতিত করে রাখতে চান সেকথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

চলচ্চিত্রের জন্মের কোনো কোলিন্য নেই, তার আদিপর্বের থোঁজে অতীতের অন্ধকারে হাতড়াতে হয় না — এটাই হয়তো অনেকের মতে চলচ্চিত্র যে শিলপপদবাচ্য নয় তার চাক্ষ্ম্ব বড় প্রমাণ। কিন্তু একমাত্র বয়েসের প্রবীণতাই যে কোনো কাজকে শিল্পের মর্যাদা দিতে পারে না সে কথা কে না স্বীকার করবেন? পবিত্র প্রাচীন ভূজপত্রে লিখিত হলেও অক্ষম পদ্য কি কবিতা? সাততলা মাটি খ্রুড়ে যেমন তেমন ভাবে গড়া পাথরের এক ম্তি আবিষ্কার করলেই কি তা ভাস্কর্য? কাজেই বিষয়ের প্রবীণতা আর শিল্পের কোলিন্য এক কথা নয়। আর তা যদি হয় তাহলে প্রকরণের নবীনতা আর শিল্পে অস্প্শাতাই বা সমার্থক হবে কেন?

তার চেয়েও বড় আপত্তির কারণ বোধহয় চলচ্চিত্রের ফ্রনভর্তিরতা। ক্যামেরা ঘুরিয়ে সেল্লেলেয়েড ফিতের উপরে ছবি তোলা থেকে আরম্ভ করে দর্শকদের সামনে সে-ছবি দেখানোর সময় পর্যকত দুশাত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেশি। অথচ আমরা জানি কোনো শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড জিনিস হচ্ছে যে মান্ত্রষ স্থিত করে তার মন, তার কল্পনা, তার কুশলতা। আর সমস্তই হচ্ছে উপায় আর উপকরণ। রসলোকে পেণছানোর রাস্তা মাত্র। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে যন্দ্রের বাহুল্যে শিশ্পীর স্রষ্টা মন এখানে বুঝি আচ্ছন্ন. অবল েত। বিশেষত বহ লোকের জটিল সহযোগিতা না হলে, কোনো একজন শিল্পীর একক চেষ্টায় চলচ্চিত্রের স্কৃষ্টি যথন সম্ভব নয় তথন এ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ ছিল বলেই পিরানদেল্লোর মতো মহৎ লেখকও — মাত্র বছর ত্রিশেক আগে তাঁর এক উপন্যাসে কোনো শিল্পী-জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডি দেখাতে গিয়ে তাকে দিয়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা-হাতল ঘুরিয়েছিলেন। তাঁর চোখে তথনকার দিনে সেটাই ছিল শিল্পীর অপমৃত্যু। ত্রিশ বছর আগে সেটা হয়তো মিথ্যা ছিল না। কিন্তু সময়ের বদল হয়েছে। অনেকেই ব্রুথতে পেরেছেন শিলেপর চর্চায় যন্তের ব্যবহার হলেই শিল্প হিসাবে তা পতিত হবে এমন কোনো কথা নেই। এমন কি অতি জটিল যল্তকেও আয়ত্ত করে শিলপীর প্রষ্টা-মনের বিকাশ সম্ভব। ত্রিশ বছর আগে কে কল্পনা করতে পারতেন যে টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়ে কবিতা লেখা যায়? অথচ ইউরোপের বহু, সার্থক কবিই আজকাল কবিতা লিখতে টাইপরাইটার ব্যবহার করেন। আর বহু লোকের সমবেত প্রচেন্টার কথাই যদি তোলা যায়, তাহলে অজনতা ইলোরার মতো জাজবলামান দুন্দীনত তো আমাদের চোথের সামনেই রয়েছে। শত শত শিল্পী আর কারিগরের সহযোগিতা ছাড়া তাজমহলের মতো মহান স্মাতিসোধ নির্মাণই কি সম্ভব হত? অথচ তাই বলে এমন কথা কেউ বলবেন না যে তাজমহল শিল্প-কর্মের নিদর্শন নয়। কাজেই চলচ্চিত্রের যন্ত্রনির্ভরতা কিম্বা সমবেত প্রয়াসের ফলে তার নির্মাণকৌশল — এসবও চলচ্চিত্তের পক্ষে শিল্প হওয়ার পথে বাধা হতে পারে না।

তাহলে আর যে আপত্তি উঠতে পারে তা হচ্ছে এই যে আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে বত ছবি তৈরি হয়েছে তার একটা অতি বড় অংশ কুর্নুচকর, নিকৃষ্ট। বহু ছবি ধরাবাধা নিয়মের ছকে ফেলে মানুষের দৃষ্প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দানের জন্য আটঘাট বে'ধে তৈরি করা। বহু ছবি গতান্গতিকের প্রনরাব্তির প্রনরাবৃত্তি। কিন্তু সে কথা বলতে গেলে স্নৃদীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় সাহিত্য বা চিত্রকলার মধ্যেই বা অসামান্য কীর্তি কতটা? অপরিণত, অযোগ্য, অক্ষম রচনার অবিচিত্র সমভূমির মধ্যে সময়ে অসামান্য প্রতিভার শিখর আকাশের দিকে উঠেছে—এই তো? চলচ্চিত্রের ইতিহাস কি তার তুলনায় অন্যরকম?

আসলে উপায় আর উপকরণ বিচার করে শিল্পের জাত বিচার করতে বসা---

নিরথকি গোঁড়ামি। রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা — সেটাই হল প্রধান কথা। ছন্দোক্ষ বাকারাশি তখনই কবিতা, মাটি আর পাথরে তৈরি মূর্তি তখনই ভাস্কর্য, যদ্য বা কণ্ঠযোগে সুরোৎপাদন তখনই গান — যখন তা মানুষের মনে আনন্দের সাডা জাগাতে পারে। বহু মানুষের সমবেত প্রয়াসে, জটিল যক্ত সহযোগে সেলুলয়েডের ফিতের উপরে তোলা চলচ্চিত্র যদি মানুষের মনে সেই রক্ম অহেতক আনুদের জন্ম দিতে পারে. তাহলে রসোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রকেও শিল্পের সম্মান দিতে কুণ্ঠা করলে চলবে না। মানুষের সূষ্টি-ক্ষমতাকে চলচ্চিত্র নতন ভাষা দান করেছে। শিশ্পের বিচিত্র পর্ম্বাতর বিকাশ তো এই জন্য প্রয়োজন যে এক পর্ম্বতিতে মনের যে ভাব, যে আবেগ যে রকম করে প্রকাশ করা যায় ভিন্ন পর্ম্বতিতে ঠিক সে রকম করা যায় না। গান দিয়ে কবিতার কাঞ্চ হয় না, কবিতা দিয়ে ছবির কাজ হয় না, ছবি দিয়ে ভাস্কর্যের স্বাদ মেটানো সম্ভব নয়। আবার কবিতা, গান, ছবি কোনো উপায়েই মনের যে ছন্দ প্রকাশ অসম্ভব তার জন্য হয়তো নতোর সাধনা করতে হয়। চলচ্চিত্র যদি রসোপলব্ধির নতুনতর বাতায়ন খুলে না দিত তাহলে শিল্পপ্রকরণ হিসাবে তার অস্তিম থাকা অকারণ হত। কিন্তু একথা আজ কে না স্বীকার করবেন যে প্রচলিত পন্ধতিতে নৃত্যগীত. এমনকি রঙ্গমঞ্চের অভিনয় আমাদের মনে যে রসের সন্তার করে, চলচ্চিত্র তার চাইতেও ভিন্ন কিছু, করে, ভিন্ন কিছু, করা তার পক্ষে সম্ভব? চলচ্চিত্রে আমরা কোনো কাহিনীর দৃশ্যরূপ দেখতে যাই। উপন্যাস বা গলপও আমাদের এই তৃষ্ণা অনেকদ্র মেটাতে পারে। উপন্যাসে বা গল্পে আমরা চোখে কিছু না দেখলেও বর্ণনা থেকে মনে মনে সমস্ত দুশ্য কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু নিছক ভাষা দিয়ে অতি বড় প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেও যা করা সাধ্যের অতীত, দিব্যচক্ষ, ক্যামেরার ভাষা দিয়ে চলচ্চিত্র তা সম্ভব করতে পারে বলেই শিল্প হিসাবে তার স্বতদ্র অস্তিত্ব মূল্যবান। এই জন্যই বহু, প্রতিভাশালী নরনারী আর কৃতী শিল্পী চলচ্চিত্রকে তাঁদের জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন।

বদত্ত চলচ্চিত্রের মতো সার্বজনীন শিল্পর্প আজ আর দ্বিতীয় একটি নেই। প্থিবীর সমদত দেশে এর জনপ্রিয়তা সে কথাই প্রমাণ করে। গ্রন্থপাঠে নিরক্ষরতা কিন্বা ভাষার ভিন্নতা বাধা হতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা মান্য মাত্রেরই মনে পেশিছায়। জীবনের পরিবেশ ভিন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবনের কান্নাহাসি, স্থান্থ, আশা আকাত্থা, দ্বন্ধ, ব্যর্থাতা কিন্বা সার্থাকতার দ্শার্প সমস্ত মান্যের কাছেই এক। তার কোনো কাল নেই, দেশ নেই। চ্যাপলিনের ছবি দেখে তাই অক্সফোর্ড-এর বিদশ্ধ অধ্যাপক আর পিকিং-এর চীনা ব্যবসায়ী, মার্কিনী টাইপিন্ট মেয়ে আর গ্রস্বাদ্ধ অধ্যাপক আর পিকিং-এর চীনা ব্যবসায়ী, মার্কিনী টাইপিন্ট মেয়ে আর গ্রস্বাদ্ধ আরতীয় মহিলা, এমনকি মর্ভুমির বেদ্বইন, নিউগিনির অধিবাসী— সকলেই হাসতে পারেন কিন্বা সকলেরই চোথ ছলছল করে ওঠে। পরস্পরকে জানা শোনা, পরস্পরের স্ব্যুদ্বংথের পরিচয়ের মধ্যে দিয়েই দ্র হতে পারে ভাই। জাঁ বেনোয়া লেভীর কথাই একদিন হয়তো

সতিয় হবে — চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেশবিদেশের এই পরিচয় একদিন হয়তো সমগ্র প্রিবীকে দ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে দেবে।

প্রিবীর আশীহাজার প্রেক্ষাগ্রে কমবেশি ত্রিশকোটি নরনারী প্রতি সংতাহে নিয়মিত চলচ্চিত্রের দর্শক। এ থেকে মান্বের মনে, তার চিন্তার, তার দৈর্নাদন ব্যবহারে চলচ্চিত্র যে কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা সহজেই অন্মান করা যায়। এ অন্মান যে নির্থক নয় তা সমাজতত্ত্বিদ আর মনোবিজ্ঞানীর আধ্বনিক গবেষণাই প্রমাণ করছে। কাজেই বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী আবিষ্কার চলচ্চিত্র — এ কথা বললে অত্যক্তি করা হয় না।

প্রথিবীব্যাপী চলচ্চিত্রের এই অসামান্য প্রভাব আছে বলেই তার দায়িত্বও সেই অনুপাতে বেশি। শিল্পস্থিত আমাদের মনে শৃধ্ অকারণ আনদের সঞ্চারই করে না, আমাদের মনের মালিন্যও দ্র করে, অনুভূতিকে তীক্ষা করে, হ্দয়কে প্রসারিত করে। শিল্প হিসাবে সার্থক হতে হলে চলচ্চিত্রকেও এ দায়িত্বের ভাগ নিতে হয়। বেশি করেই নিতে হয়, কেননা তার স্বর প্রথিবীর এমন সব মনের দরজায় পেশিছায় যেখানে সাহিত্যের যাতায়াত নেই, কবিতা যেখানে অস্পৃশ্য, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কীর্তি যেখানে নামেমাত্র উপস্থিত। একথার এমন অর্থ করা ভূল হবে যে আমরা চলচ্চিত্রকে স্নুনীতিবোধ আর প্রেক্ষাগ্রকে পাঠশালায় পরিণত করার পক্ষপাতী। চলচ্চিত্র শৃধ্ব চিন্তাবিনোদনের উপায়মাত্র নয়, তা মান্বেরর অম্লা সংস্কৃতির ধারক এবং পরিবাহক— এটাই আমাদের বলার কথা। ইচ্ছা করলেই চলচ্চিত্রের আশ্চর্য সহ্বর্যোগতায় আমরা শিল্পের শেষ উল্দেশ্য সাধন করতে পারি, সর্বাধিক মান্বের দ্রর্গম মনের দরজায় পেশিছিয়ে দিতে পারি সংস্কৃতির সেই শ্রেষ্ঠ বাণী—যে বাণী মান্বকে প্রত্যহের সঙ্কীর্ণ অবরোধ থেকে ম্বুক্তি দেয়, জাগ্রত করে চৈতন্যের স্কৃথ বোধ।

চলচ্চিত্রের এই বিপন্ন সম্ভাবনাকে যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজে এ বিষয়ে আলোচনা, গবেষণার শেষ নেই। চলচ্চিত্রের কিসে উন্নতি হবে, শিলপ হিসাবে কিভাবে তার আরে। বিকাশ হবে তা নিয়ে তাঁদের যথেন্ট শক্তি আর চিন্তা প্রতিনিয়ত উদ্যত। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত এবং গুনী ব্যক্তিদের চলচ্চিত্র বিষয়ে উদাসীনতা রীতিমতো প্রকট। এবিষয়ে তাঁদের যে কোনো দায়িত্ব থাকতে পারে সেকথাই তাঁরা বিশ্বাস করেন না। সাহিত্য, চিত্র, সম্পীত কি নাটক সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হয়, উপেক্ষিত হয় শুধ্ চলচ্চিত্র। কেননা, তাঁদের চোখে সম্তা মনোরঞ্জন অথবা নিন্নস্তরের চিত্তবিনোদন ছাড়া চলচ্চিত্রের আর কিছুই করার নেই। এদেশে চলচ্চিত্রের একমাত্র আলোচনা করেন তাঁরাই—ভালো করে দ্ব'লাইন শুন্ধ বাংলা লিখতে গেলে যাঁদের কলম ভেঙে যায়, 'শব্দগ্রহণ আরো ভালো হইলে ভালো হইত,' কিন্বা 'ক্যামেরার কান্ধ ততদ্বর সন্তোষজনক হয় নাই'—

এ ধরনের অশিক্ষিত সাধারণ মন্তব্য করা ছাড়া বাঁদের আর কোনো যোগ্যতাই নেই। যে কোনো বিষয়ে যথার্থ আলোচনা করতে গেলে সেবিষয়ে শিক্ষা থাকা দরকার, অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং চিন্তা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সমালোচক শপথ করে বলতে পারেন যে ঐ সমস্ত আনুষশ্গিক বদভ্যাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে মৃত্তু।

তি ল চিচ বা পরিকার ম্ল উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের এই মনোভাব দ্র করা। শিলপী, গ্র্ণী, দর্শক, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী সকলকেই সামাজিক ও শিলপীক শক্তি হিসাবে চলচ্চিত্রের গ্রুত্ব আর তার সম্ভাবনার প্রতি অবহিত করে দেশীয় চলচ্চিত্র শিলেপ উন্নতির পথ স্বাম করাই আমাদের অভিপ্রায়। কাজেই আমাদের আলোচনা, সমালোচনা প্রবংশাদিতে দেশীয় চলচ্চিত্রের কথাই বেশি থাকবে। কিন্তু অগ্রসর দেশের উৎকৃষ্ট ধারার পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। তাই দেশীয় চলচ্চিত্রের শিলপীক ব্রুটিবিচ্যুতি, নিন্দা প্রশংসা, ব্যবসায় সংক্লান্ত নীতি, এর বর্তমান অবস্থা আর ভবিষ্যৎ গতির আলোচনার সঞ্জো বিদেশীয় চলচ্চিত্রের ধারা, সমরণীয় প্রন্থা আর শিলপীদের জীবন আর সাধনার এবং স্বুধীব্যক্তিদের এবিষয়ে মতামত প্রভৃতির আলোচনাও আমরা নির্মামত প্রকাশ করব। বিদেশের অন্ধ অনুকরণে গা না ভাসিয়ে তাদের যথার্থ গ্রুণ্যুলি যদি আমাদের চলচ্চিত্র আয়ন্ত করা যায়, তাহলেই স্বিট হবে শক্তিশালী দেশী চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট রূপে, নিজম্ব ভঙ্গী, অন্তরণ্য ভাষা।

'চ ল চিচ দ্রে'র বর্তমান সংখ্যার প্রবন্ধাদি থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য আর দৃষ্টি-ভংগী সম্পর্কে মোটাম্টি ধারণা করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বদেশের খণ্ডিত সীমান্তের মধ্যেই আমরা দৃষ্টিকে আবন্ধ করিনি। কেননা শিশুপ হিসাবে চলচ্চিত্রের ভাষা আশ্তর্জাতিক। তা সত্ত্বেও এক ধরনের স্বদেশ প্রেমিকের চোঝে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু অতি দ্লেচ্ছ বলে মনে হতে পারে। সে সম্ভাবনাকে মনে রেখেই আমরা এবিষয়ে মনম্পির করেছি। কিন্তু এ অর্থে বাঁরা কঠোর দেশ প্রেমিক নন তাঁদের মধ্যেও অনেককে হয়তো আমরা সম্ভূষ্ট করতে পারব না। কেননা বিদেশী চলচ্চিত্রের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের পরম প্রিয় হলিউডকে আমরা তেমন আমল না দিয়ে বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এমন অনেক দেশের প্রতি, একমার ভূগোলে ছাড়া যেসব দেশের অস্তিম্বই এখনো আমরা স্বীকার করতে শিখিন। প্রথমত সেসব দেশের আশ্বর্ষ সব চলচ্চিত্র স্বচক্ষে দেখার স্ব্যোগ আমাদের কদাচিৎ আসে মার। এলেও — আমাদের শিক্ষা আর র্ন্চি এখন পর্যন্ত এতদ্বের অগ্রসর হর্যান যে সেসব ছবি আমরা উৎসাহ নিয়ে দেখতে যাব।

হলিউড চলচ্চিত্রের মাতৃভূমি একথা সকলেই জ্বানেন এবং মানেন। চলচ্চিত্রের

ক্রমবিকাশেও সেই হলিউডের ধাত্রীত্ব আমরা কৃতজ্ঞতার সংগ্য স্বীকার করব। কিন্তু হলিউড আজ বণিক বৃদ্ধিতে এতদ্র আচ্ছন্ন যে চলচ্চিত্র সেখানে দিলপস্থি না হয়ে অর্থকরী বৃহৎ পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। সৃস্থ স্বাভাবিক জ্বীবনের সংগ্য অধিকাংশ হলিউড নিঃসৃত চলচ্চিত্রের সম্পর্ক প্রায় বিপরীত মের্র তুল্য। অবশ্য চলচ্চিত্র এমন জিনিস যা একাধারে শিল্পসৃষ্টি আর ব্যবসায়ের পণ্য তা জ্ঞানা কথা। কিন্তু হলিউডের কাছে এই শ্বিতীয়টাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে চ্যাপালন আর মৃষ্টিমেয় জনকতক পরিচালকের তৈরি ছবি ছাড়া হলিউডের বিশেষ কিছ্ই আজ আর উল্লেখযোগ্য নয়। মার্কিন দেশের গৃণী ব্যক্তিরাও একথা স্বীকার করছেন। অথচ তব্ব আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র এই প্রগতিবিমৃথ হলিউডের প্রেমে এরকম আকণ্ঠ ভূবে আছে যে দেখে কন্ট হয়।

যত টাকা খাটছে আর সংখ্যায় যত ছবি উৎপন্ন হচ্ছে সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হলিউভের পরেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে ভারতের স্থান। এই বৃহৎ ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্র হচ্ছে বোশ্বাই আর বোশ্বাই হচ্ছে ভারতের হলিউড। হলিউডের মারাত্মক র্নীতির এমন অক্ষম অন্করণ প্থিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। তার ফলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটা অতি বড় অংশ মেকী জীবনের দ্বঃস্বপেন আচ্ছন্ন হয়ে বার্থ হয়ে যাচ্ছে। হলিউডের তব্ব একট্ব সান্থনা আছে যে ব্যবসায় হিসাবে সেথানকার সংগঠনকুশলতা সমুহত প্রথিবীর ঈর্ষাযোগ্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সে সাম্থনাও নেই। চলচ্চিত্র এদেশে না অর্থকরী ব্যবসায়, না উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম। তার মধ্যে একমাত্র বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রে হলিউডের প্রভাব ততটা হয়তো এখনো প্রকট হয়ে ওঠেন। কিল্তু তার পরিবর্তে এমন কোনো দেশীয় শিল্প-রীতিরও জন্ম হয়নি যা বিশেষভাবে বাঙলাদেশের। বাঙালী পট্যার আঁকা ছবি, বাঙলাদেশের বাউল আর কীর্তানের স্কুর, বাংলা সাহিত্য, কবিতা, জলবায়্কু, প্রাকৃতিক দ্শা— সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা বাঙালী চরিত্র আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের স্ত্রপাত যদিও সর্বপ্রথমে বাঙলাদেশেই হয়েছিল আর বাংলা চলচ্চিত্রে কাহিনী, শিলপচাতুর্য, স্বর্চির একটা উৎসাহজনক সমন্বয়ের স্চনাও প্রথম এথানেই দেখা গিয়েছিল, তব্ব এতদিনের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রে বাঙালীয়ানার বিকাশ হতে পারল না। বাঙলাদেশেই প্রথম সার্থক ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্ম হবে বলে দশ বছর আগেও লোকের মনে যে আশা ছিল তা ভূল প্রতিপন্ন করে, পূর্ব গামী প্রষ্টাদের সুনাম নষ্ট করে বাংলা চলচ্চিত্র এখন হলিউডের অপকৃষ্ট ঠাটঠমকের দিকে লোল প দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এই — যেন টাকাপয়সা থাকলে, হায় রে, আমরাও হলিউডের মতো চিত্তচাঞ্চলাকর ছবি বানাতে পারতাম।

শুধ্ ব্যবসারের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার তাগিদ না থাকলে চলচ্চিত্রকে কতদ্রে রুচিকর নিপুণ শিলপকর্ম করে তোলা যায় রুশদেশ তার প্রমাণ দিয়েছে। অর্থাকরী হরেও শিক্প হিসাবে চলচ্চিত্রের যে কি আশ্চর্য বিকাশ সম্ভব তার প্রমাণ ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালির, এমনকি ইংলণ্ডের অনেক ছবি। দেশী ছবির দোষবৃটির কথা উঠলেই আমাদের চলচ্চিত্র-নির্মাতারা এই বলে এড়িয়ে যেতে চান যে আমাদের না আছে অর্থ, না আছে আধ্বনিক যক্রপাতির সামর্থ্য। কাজেই বিদেশের সঞ্জো তুলনা দিতে গেলে চলবে কেন? কিন্তু সত্যি কি কথাটা তাই? অন্ততপক্ষে ইতালির দ্টান্ত মনে রেখে একথা অনায়াসে বলা যায় যে আমাদের অভাব অর্থেরও নয়, যক্রেরও নয়, অভাব হচ্ছে শিল্পর্কির, কলানৈপ্রণার। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের যারা কর্ণ ধারণ করে আছেন তাদের মধ্যে, দ্বংথের সঞ্চোই বলতে হয়, ব্যবসায়িক ব্রন্থিরও যেমন অভাব, তেমনই অভাব প্রয়োজনীয় শিক্ষা, নিন্দতম সংস্কৃতির। হঠাৎ-বড়লোক হয়ে যারা আরো বড়লোক হয়ার অভিপ্রায়ে সহজ রাস্তার খোঁজে চলচ্চিত্রের পাড়ায় একদা ভিড় জমিরেছিলেন— একথা শ্বেষ্ব তাদের পক্ষেই সত্য নয়। কাজেই এশের অধীনে যারা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেন তাদের মধ্যেও নিপ্রণ লোকের সংখ্যা কম। এই বিরাট অজ্ঞ-সমবায়-সমিতির মিস্তম্ক এবং হ্দয় থেকে যে জিনিস প্রস্তুত হয়—সেটাই আমাদের চলচ্চিত্র।

এই অবস্থার বিহিত হতে পারে যদি শিক্ষায়, র্বচিতে, শক্তিতে যোগ্যতর লোকরা চলচ্চিত্র জগতের অশ্বভব্যুহ ভেদ করে এই শিল্পলোকে প্রবেশ করতে পারেন কোনো দিন। বাঙলাদেশের স্ট্রভিওগ্র্লিতে যে সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা আর দ্বনীতির রাজত্ব চলছে — তা যতদিন চলবে ততদিন ভদ্র ছেলেমেয়েদের কাজ করা একরকম অসম্ভব, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এখনো এবিষয়ে উদাসীন হয়ে থাকলে অচিরেই এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যখন সর্বনাশের হাত থেকে বাংলা চলচ্চিত্রকে কিছুতেই আর বাঁচানো যাবে না।

বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কিছ্বদিন আগে কলকাতায় এসে 'দি রিভার' ছবিটি তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঞ্চো কাজ করেছেন অধিকাংশই এ দেশের লোক। স্বর্চি আর যোগ্যতা থাকলে, কল্পনার প্রসার আর মনের উদারতা থাকলে, কলকাতায় বসেও চলচ্চিত্রে কি পরিবর্তন আনা যায় শিগগিরই আমরা 'দি রিভার' ছবিতে তার চাক্ষ্ম প্রমাণ দেখতে পাব। এমনকি, রেনোয়া-র কথা বিশ্বাস করতে হলে, আমাদের যল্পাতি নিয়েও আশ্চর্য কাজ করা সম্ভব। বাংলা চলচ্চিত্রের এই দ্বিদিনে জাঁ রেনোয়া-র দ্ভালত যদি আমাদের প্রেরণা দিতে না পারে তাহলে তার চেয়ে দ্বংথের ব্যাপার আর কি? আমরা আশা করি রেনোয়া-র সঞ্গে কাজ করার স্ব্যোগ যাঁরা পেরেছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্থা হবে না, বাংলা চলচ্চিত্রে সেই অভিজ্ঞতা ব্যবহারের স্ব্যোগও তাঁরা পাবেন। ব্যবসায়ের কথাই যদি ধরা যায় তাহলেও একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে জিনিস ভালো না হলে কেউ টাকা দেয় না। আর্থিক সফলতারও আর কোনো সরল সদ্পায় নেই।

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের উন্নতির পক্ষে আরো কতগর্নল বাধা আছে। ছবি তোলা হয়; কিন্তু প্রযোজক, পরিবেশক আর প্রদর্শকের মধ্যে সর্ষমসহযোগিতা গড়ে তোলার এখনো কোনো ব্যবস্থা নেই। বোশ্বাইর প্রযোজকরা এসব বাধা-বিঘ্য অনেকটা দ্রে করতে পেরেছেন। পিছিয়ে আছে বাঙলাদেশ। প্রযোজকপরিবেশক-প্রদর্শককে কেন্দ্র করে যে জটিল সমস্যার উল্ভব বাঙলাদেশে হয়, ষথাস্থানে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ব্যবসায় হিসাবে চলচ্চিত্রকে স্প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আরো একটা জিনিস অপরিহার্য। সে হচ্ছে স্বিবেচিত বিজ্ঞাপন। খবরের কাগজে ব্যর্থ-বিশেষণ কণ্টকিত অপাঠ্য বাকবিস্তার, দ্ভিকট্ কুংসিত প্রাচীরপত্র, আর দেয়ালের গায় রঙচঙ করা ছবি দিয়ে কিছ্বতেই ভালো ফল পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট ছবি হলে উংকৃষ্ট বিজ্ঞাপন দিয়েও কিছ্ব হয় না একথা সত্য। কিন্তু শ্বধুমাত্র বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলে বাঙালী দর্শক যখন চতুর্থ প্রেণীর বিদেশী ছবি দেখতে ভিড় করেন, তখন একথা মনে না হয়েই পারে না যে দক্ষ লোকের সহায়তায় স্বিবেচিত আর র্বিচসংগত বিজ্ঞাপন দিতে পারলে এই সব ভ্রান্ত দর্শকদেরই হয়তো — তুলনায় ভালো অথচ সাধারণত উপেক্ষিত ব্যংলা ছবি দেখতে রাজী করানো চলত। এই এক কলকাতা শহরের জনসংখ্যাই কমবেশি ষাট লক্ষ। তার মধ্যে অর্ধেক অন্তত বাঙালী। শিশ্ব, বৃদ্ধ, অস্ক্র্য আর অক্ষম লোকের কথা ছেড়ে দিলে এই ত্রিশ লক্ষের মধ্যে অন্তত দশ লক্ষ লোক বাংলা ছবির দর্শক হতে পারেন। অথচ এর অতি সামান্য অংশই বর্তমানে বাংলা ছবির বিষয়ে উৎসাহী।

সর্বশেষে বাঙালী দর্শকদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে বাংলা ছবিমাত্রেই দেখার অযোগ্য, বাংলা ছবি দেখতে যাওয়া অসম্মানের ব্যাপার — এই কুসংস্কার যেন তাঁরা দয়া করে দরে করেন। খারাপ হলে শর্ধ্ব বাংলা কেন, যেকোনো ভাষার চলচ্চিত্র বর্জন কর্বন, কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু ভালোমন্দ নির্বিশেষে ইংরেজী বা হিন্দী ছবি সহ্য করে — একমাত্র বাংলা ছবির ক্ষেত্রেই যদি অসহিষ্ট্ হওয়া য়য় তাহলে একমাত্র শর্ধ্ব এই অসহযোগিতার ফলেই বাংলা ছবি কোনো দিন দাঁড়াতে পারবে না। বাংলা ছবির প্রধান নির্ভর প্রধানত বাঙালী দর্শকের উপর। একথা অস্বীকার করা যায় না যে দর্শকদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বড় অংশ চলচ্চিত্র দেখতে যান শর্ধ্ব আর কিছ্ব করার নেই বলে, সময় কাটাবার একটা প্রতিশেষক হিসাবে।

ছবির ভালোমন্দে তাঁদের তেমন কিছ্ যায় আসে না। কিন্তু এই উদাসীন দর্শকদের নিয়ে চলচ্চিত্রের উন্নতির আশা দ্বাশা মাত্র। দর্শকদের মধ্যে চলচ্চিত্রের উন্নতি করতে পারেন তাঁরাই, চলচ্চিত্রকে যাঁরা আধ্বনিক শিল্পর্প হিসাবে গ্রহণ করে সজ্ঞানে তার যথার্থ উন্নতি কামনা করেন। আরো একটা কথা ভাবার আছে। হিন্দী বা ইংরেজী ছবির কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রায় সকলের কাছেই অবোধ্য

থাকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আর যাই হোক, বাংলা ছবির সমস্তটাই বাঙালী দর্শক ব্রুবতে পারেন। একমাত্র বাধা হতে পারে বাংলা ছবিতে রুচিবিকার, অভিনয়ের ত্র্টি আর অপরিণত ভাব ভাষা। শিক্ষিত বাঙালী যদি বাংলা ছবির সহ্দয় দর্শক হতে পারেন তাহলে তাঁদের রুচির দাবি চলচ্চিত্র-নির্মাতাকে মেটাতেই হবে।

'চ ল চ্চি ত্র' নির্মাত সময় অন্তর প্রকাশ করা হবে। দেশী চলচ্চিত্রশিল্পের যথার্থ উন্নতির জন্য আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হতে হলে উৎসাহী পাঠকের সহ্দের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা আশা করি সে সহযোগিতা আমরা পাব।



"বাত্ এহি আছে, ডাইরেক্টরবাব্, এত্তা মরদকা নাচ কভি বক্স্অফিস হোবে না। হামি বোলচে কি, এক মজেদার আউরত এরহি সাথে লাগিয়ে দিন...হাম আভি মিস কান্ধ্রকে ফোন কোরে দিচিছ, আপনি গিয়ে লিয়ে আস্ব্ন..."

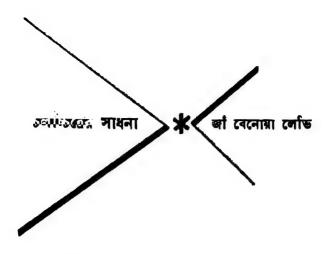

মান্য মান্যের আপনার জন — সিনেমা একথাই আমাদের উপলব্ধি করাতে পারে। আধ্নিক জীবনে সিনেমার অসামান্য প্রভাব। জীবনের হাসি কান্না, সাধনা সংগ্রাম. হতাশা আর সার্থকতা মান্যের জাতি. ভাষা, দেশ বা ভৌগোলিক সীমানা ভেদে ভিন্ন হয় না। কেন না এসব হচ্ছে মানব চরিত্রের মৌলিক উপাদান। দ্বঃখ আছে, আনন্দ আছে, বেদনা আছে, কৌতুক আছে — সকল কালে, সকল দেশেই এসব ব্যাপৎ উপস্থিত। যাঁরা চলচ্চিত্র স্বৃষ্টি করেন এই সব আবেগ অন্তৃতিকে র্প দিতে হয় বলে তাঁদের পক্ষে মসত স্বিধা এই যে সকলের মনেই তার আবেদন পোছর, সকলেই তার অর্থবাধ করে। সত্যের মতোই তা ধ্রুব। তাই ধর্মবাধ প্রশোদিতই হোক বা রাজনৈতিক সমস্যা সঞ্জাতই হোক, আনন্দ অন্কশ্পা-সঞ্চারী চলচ্চিত্র রচনার মধ্যে অসীম সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। এজনাই চট্লল রঞ্গরেস বিতরণ করার চেয়েও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া চলচ্চিত্রের প্রতি আমাদের অধিকতর উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখানো উচিত। এমন কথা বলছি না যে বিশ্বেণ্ধ প্রমোদচিত্র তৈরি করার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রমোদচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি সংখ্যায় সেই সব চিত্রও তৈরি করা প্রয়োজন — যার নাম অনেকে দিয়েছেন 'থিংক্ ফিক্ম্' — যেসব চিত্র 'মনে ভাবনার উদ্রেক করে।

আমার দঢ়ে বিশ্বাস যে দর্শকের মনে ভাবনা সন্তার করার ভার না নিলে সিনেমার অপমৃত্যু হবে। রঙগমণ্ডের ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে সেই সব নাটকই শেষ পর্যন্ত মান্মকে মৃত্যু করেছে তাদের ভাবনাকে যার কোনো না কোনো সমস্যা এসে দোলা দেয়, কোনো সমস্যা নিয়ে জাগ্রত বৃদ্ধির বিশেলষণ থাকে যার মধ্যে। কেননা জীবজগতে চিন্তার ক্ষমতা আছে একমাত্র মান্মের মনে। বলেছি — 'সিনেমার অপমৃত্যু হবে', কিন্তু তাই বলে যে সিনেমা একদিন পৃথিবী থেকে সম্পৃণি লোপ পেয়ে যাবে তা নয়। উচ্চতর শিক্ষকর্ম হিসাবে তার অপমৃত্যু ঘটবে;

ঘটবে তাদের কাছে যাদের বৃদ্ধিবৃত্তি সজাগ, মন সম্ধানী। আর অপমৃত্যু ঘটবে সিনেমার মানবিক দায়িত্বের।

আমেরিকার সিনেমাশিলেপর বিচিত্র বিষয়ে যে প্রভৃত উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার মনে হয় যে ধরনের ফিল্মের কথা আমি বলছি আমেরিকাতেও সে ধরনের ফিল্ম আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত। আমেরিকার সামথানেই, সেকথা বলছি না। শিলেপর ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ চরিত্র প্রকাশ পায় সেকথাও সত্য। কিন্তু মানবতার তো দেশ নেই! আমেরিকায় তার বিশিষ্ট মার্কিন রূপ প্রকাশ হতে পারত। আর তা হলে জাতীয় বিশিষ্টতার ছাপ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত অমার্কিন দেশেও তার আবেদন পেণছত; যেসব চিত্তব্তির সমস্ত মান্বেরে পক্ষে সত্য সকলেই তা উপলব্ধি করতে পারত।

এ বিষয়ে আমার নিজের দেশের প্রয়াসের উল্লেখ করতে হচ্ছে বলে সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে উক্ত উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ফরাসীরা বহু চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। 'স্কুলে তোয়া দ্য পারি', 'আ ন্বুলা লিবতে', 'লা গ্রাদ ইলিউসিয়'', 'রগ্যাঁ', 'আঁ কার্নে দ্য বাল' প্রভৃতি অনেক অনেক ফরাসী ছবি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর পেয়েছে। দৈবাং এসব ছবির জন্ম হয়ান; এসব ছবি একাগ্র প্রয়াসেরই পরিণতি। এসব ছবিতেও হয়তো আমার স্বদেশের পরিবেশ জল হাওয়া আকাশের স্বাদ আছে, কিন্তু নিতান্ত ফরাসী-আনার উধের্ব আরো কিছ্ব গ্লে এদের মধ্যে নিন্চয়ই ধরা পড়েছে যার ভাষা সকলের কাছেই বোধ্য।

মান্বের প্রতি মান্ব আজ আস্থা হারিয়েছে। মান্বের এই হৃত আস্থাকে প্নরায় ফিরে পেতে হবে। সমগ্র মান্বের প্রতি প্রীতিবোধের উল্বোধন না হলে মৈত্রীর আশা দ্রাশামাত্ত; আর বিনা মৈত্রীতে নিশ্চিত সর্বনাশ। এই বিরাট দায়িত্ব বৃদ্ধের চলচ্চিত্রের সম্মুখে : জীবনের ধ্রুবম্ল্যের উল্বোধনে ফিল্ম যেথানে সহায়তা করতে পারে।

ভো বেনোয়া লেভি বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-পরিচালক, বর্তমানে ইউনেস্কোর ফিল্ম ডিভিসনের প্রধান কর্মকর্তা]



## व्यक्तित्वत्र मृष्टि

পর্দার গায়ে যে চলচ্চিত্র আমরা দেখি তা তৈরি করতে অন্তত তিনশো বিভিন্ন শিল্প আর কর্ম-প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাগে। হাজার হাজার কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন এই সব ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের কাব্দে। ছবি দেখার সময় তাঁদের অদৃশ্য হাত কারো দৃণ্টিতে না পড়তে পারে, কিন্তু ছবির প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে তাঁরা উপন্থিত। তাঁরাই চলচ্চিত্রের স্রন্টা।

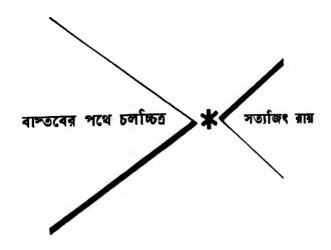

চলচ্চিত্রের ইতিহাস পরিধিতে সংক্ষিণত হলেও বহু ঘটনায় আবর্তিত। চলচ্চিত্র প্রবর্তনের পরে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ গেছে, বিশ্ববাণিজ্যের বাজারে ক্রমান্বয়ে সাংঘাতিক ওঠাপড়া হয়েছে, এবং বিজ্ঞান গবেষণায় অকল্পনীয় উন্নতির পরিণতি ঘটেছে পরমাণুর পরম বিস্ফোরণে। চলচ্চিত্রের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবজীবন, কাজেই মানব-ইতিহাসের সংগ্য তার ইতিহাসও অংগাংগী গ্রথিত। মানব সমাজের প্রতিটি পরিবর্তন তার চিহ্ন রেখে গেছে চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে।

িশ্বতীয় বিশ্বয়ন্থ মান্বের স্থি-চেতনাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। আর সেই আঘাতের ফলে চলচ্চিত্র-শিলপ পরিণতির পথে হঠাং এক লম্ফে যতদ্রে আগ্রসর হয়েছে তার প্রতিত্লনা বিরল। যুন্থের সময় যন্ত্র-শিলপ উল্ভাবনায় যা উন্নতি হয়েছে চলচ্চিত্রের পরিণত বিকাশের পক্ষে নিঃসন্দেহে তার দান প্রভৃত। ফলে এই শিলেপর মধ্যবর্তিতায় ভাব প্রকাশের শক্তি গেছে অনেক বেড়ে।

ফিল্ম তোলার আনুষণিগক যন্তাদির এতদ্ব আজ উন্নতি হয়েছে যে কল্পনার কি বাস্তবের জগতে হেন বস্তু নেই পরিচালকের ইচ্ছামতো যাকে দ্শাপদায় রূপ দেওয়া না যায়। অবশ্য শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট উপাদানই উৎকৃষ্ট শিল্পস্থির একমাত্র সর্ত নয়, উৎকৃষ্ট পোট্রেট আঁকায় যেয়ন যথেষ্ট নয় উৎকৃষ্ট ইজেল। উপাদান হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক। যিনি স্থিট করেন তাঁর অনুভবের প্রকৃতির উপরেই চলচ্চিত্রের তথা সমস্ত স্থিতিকর্মের উৎকর্ষের নির্ভার। যদি রুচি না থাকে, যদি কল্পনা পঞ্জা হয়, তাহলে প্থিবীর সমস্তের সেরা উপাদান একত করেও সিম্থি হবে না।

য্ম্থান্তিক চলচ্চিত্রের প্রতি দ্ভিপাত করলেই একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। স্বতন্ত কারণবশত ভারতবর্ষকে যদি ধরা না যায় তাহলে দেখা যাবে চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রধান প্রধান দেশগর্মাল যন্তোংকর্ষের সচ্ছবল সত্থে যতই ভোগ কর্ক না কেন, সমসাময়িক চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বোংকৃষ্ট স্বৃষ্টি এসেছে বে দেশ থেকে সেই ইতালিতে সেদিন পর্যশত যশ্রপাতি ছিল আদ্যিকালের।

ইতালীয় ফিল্মের এই বহুখ্যাত বাস্তবিকতা, সারল্য আর মানবতাই এ যুগের চলচ্চিত্র-শিল্পের যথার্থ সুরের সন্ধান দিয়েছে।

চলচিত্রে এই বাস্তবিকতার প্রবর্তনা বিশেষভাবে যুন্ধান্ত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, এবং রোমেও তার উৎস নয়। বহুদিন আগে — ১৯২৩ সালে হলিউডে 'গ্রীড' নামে যে ছবিটি তোলা হয়েছিল, ফিল্মে বাস্তবিকতার সেটি একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অতুলনীয় চ্যাপলিন-এর স্ফিপ্রেরণাও বাস্তবিকতার গভীরে নিহিত। তাছাড়া পরিদ্যামানের অন্তরালে যে স্বর্প লাকিয়ে আছে চলচ্চিত্র নির্মাণকারী প্রত্যেক দেশই মাঝে মাঝে তার মর্মোল্ঘাটন করে দেখিয়েছে। সম্প্রতি সেই প্রাতন ফিল্মগর্নলি প্রনরায় দেখে সকলেই স্বীকার করেছেন যে বাস্তবপল্থী ফিল্ম সময়ের অন্নিপরীক্ষা যেমন পার হতে পেরেছে আর কোনো ফিল্ম তা পারেনি।

কিন্তু অতীতে সংখ্যায় সেগ্দিল নগণা ছিল। সম্প্রতি গোটা চলচ্চিত্র-মিল্পের প্রধান গতি হচ্ছে এই বাস্তবিকতার পথে।

বাস্তবিকতা বলতে অবশ্য একটিমাত্র জিনিস বোঝায় না। মোটাম্বটিভাবে বলতে গেলে — চলচ্চিত্রের দ্বদিক থেকে বিচার চলে — ভিতরের বস্তু আর বাইরের রূপ।

কাহিনীর গঠন, সৃষ্ট চরিত্রের সমস্যা, তাদের চরিত্ররূপ, পরস্পরের সম্পর্কাটিত নাটাগতির রস আর তাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশভংগী — এই সব হচ্ছে এক শ্রেণীর বিচার্য। গ্রন্থাকারে, চলচ্চিত্রে বা মঞ্চের অভিনয়ে সর্বত্রই কাহিনী বর্ণনা করতে গেলেই এই সব সমস্যা এসে পড়ে।

কিন্তু ফিল্মের যেটা দৃশ্যর্প — চোখের সামনে আমরা কি জিনিস দেখছি এবং কোন জিনিস কি ভাবে দেখানো হচ্ছে — তার সমস্যা হচ্ছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সমস্যা। পরিচালক তাঁর ক্যামেরার সাহায্যে কি করেছেন তার উপরেই এই দৃশ্যর্পের নিভাব।

বলা বাহ্না পরিচালকের সামর্থা অন্যায়ী চলচ্চিত্রের এই দৃই অংশেরই প্রকৃতির মধ্যে কিছ্ কিছ্ পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। কিল্তু জীবনের কোনো এক অংশের যুগপং ব্যাখ্যা এবং যথাযথ প্রতিরূপ আঁকার সময় তাঁরা যে দৃষ্টিভগ্গীর অন্সরগ করেন সেটা পরিচালক ভেদেও একই থাকে।

উল্লিখিত দ্বহীট দিকের কোনো এক অংশে বাস্তব যথার্থতার হানি হলে সমগ্র স্থির পক্ষে ক্ষতি হয়। আশা উদ্রেককারী বহু মার্কিন ছবি আমাদের যে শেষ পর্যন্ত হতাশ করে তার কারণ হচ্ছে যে উপরোক্ত যে কোনো একদিকে কিম্বা উভয়দিকেই সেগ্রালর ব্যর্থতা। আর য্গপৎ উভয়বিধ বাস্তবিকতাই ইতালীয় ছবিতে উৎকর্ষের মূল।

বাস্তবম্বিনতাই বথন আধ্নিক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য তথন ছবির বহিরশোর

র্পটিকেই ভালো করে আলোচনা করা যাক। কল্পনালোক স্থিতৈ চলচ্চিত্রের যে সব পরিণতি ঘটেছে সে বিষয়ে বর্তমানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেননা বিষয়ভেদে তার রসস্থিত সমস্যাও ভিন্ন।

দৃশ্য-শিলপর্পের প্রকৃতি বিচার করলেই বাস্তবিকতায় সিন্ধিলাভের যে কতথানি ম্লা তা হ্দয়৽গম হবে। দেখতে হবে শিলপস্রদ্টার ব্যবহার্য উপকরণের মধ্যবিতিতায় বাস্তবিকতাকে কতদ্রে রসর্পে র্পাল্ডরিত করা গেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে চতুন্কোণ সেল্লয়েড ফিতার উপর বাস্তবদ্শ্যের যথাযথ র্পাল্ডরের প্রথম সহায় হচ্ছে ক্যামেরা। পরের কাজট্বকু চিত্র-সম্পাদকের। চিত্র-সম্পাদকই প্রয়োজন মতো ছাঁটকাট করে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমবায়ে সমগ্র ছবিতে ছন্দগতি এবং ব্যঞ্জনার স্থিট করেন।

এই সব পর্ণ্যতির প্রয়োগের জন্য বাস্তবিকতার যেট্কু হানি হয় সেটা গ্রাহ্য। শিল্প-স্থির সমস্ত ক্ষেত্রে এই র্পান্তর স্বীকার করতে হয়। শিল্পী মাত্রেই বাস্তব বিশেবর নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করে থাকেন। বর্জন করে এভাবে গ্রহণ করার মধ্যেই শিল্পীর শিল্পীত্ব। গ্রহণে বর্জনেই বাস্তব বৈচিত্রের মধ্যে তিনি শিল্পের নির্দিত্ট কোনো রূপ দান করে ভাব সঞ্চার করেন।

কিন্তু যেসব উপকরণ নিয়ে শিলেপর স্থি সেই উপকরণই যদি যথার্থ বাস্তবিক জীবনের বিকৃতি হয় তাহলে তার পরিণামে বার্থতা স্বনিশ্চিত। হলিউডেব অপ্রাকৃত দ্শা, জমকালো সাজসঙ্জা, লাস্যময়ী নটী আর দর্জির বিজ্ঞাপন সদৃশ নট জীবনের বাস্তবিকতা স্থিতীর পথে প্রকাশ্ড বাধা।

দট্বডিও-জাত বাস্তবের অন্কৃতি কিছ্ব পরিমাণে প্রকৃত বাস্তবের অভাব প্রেণ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু অন্কৃতি যত প্রুখনবুপ্রথই হোক না কেন বাস্তবের সংশ্যে তার প্রভেদ বিস্তর। অপ্রাকৃত পরিবেশ এবং দ্শ্য রচনার এই দ্বর্বলতা দ্রে করতে হলে উংকৃষ্ট কাহিনী এবং চরিত্র স্থিটির গভীরতা চাই।

এই জান্জনলামান কথাটা হ্দয়ন্গম করতে হলিউডের এতদিন লাগল এটাই তান্জবকর। ব্রিটেনেও মাত্র য্দেধর সময় ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রভূত প্রসার হওয়ার ফলে চলচ্চিত্রে সম্প্রতি এই বোধ দেখা দিয়েছে। অথচ যে প্রচূর উপকরণের সম্ভার চলচ্চিত্র এবংবিধ প্রবঞ্চনার সহায় সেই সমসত উপকরণের অভাব থাকাতেই ইতালীয় চলচ্চিত্র-শিলপকে বাস্তবপল্থী হতে হয়েছিল। ভালো স্ট্রাডিও না থাকায় বাস্তব দৃশ্য নিয়েই তাঁদের ছবি তুলতে হয়েছে। অভিনয় যাদেব পেশা নয়, তাদের নিলে থরচ কম, কাজেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নর-নারী-শিশ্র্দের নিয়ে তাদের অভাস্ত পেশা অন্যায়ী ভূমিকায় অভিনয় করাতে হয়েছে। স্থের কথা এই যে ইতালীয়রা— অন্তত তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা— এ সমস্ত কাঁচা উপাদান নিয়েই আশ্চর্য প্রতিভাবলে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছেন। ইতালীয় ফিল্ম ষে আজ এতদ্রে খ্যাতি পেয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগ্রিল তার যোগ্য।

জনকয়েক রুশ চলচ্চিত্র-পরিচালকও অতীতে এ ধরনের পরীক্ষা করেছেন — বাধ্য

হরে নয়, তাঁদের শিলপীক আদশের দর্ন। তার ফলেই 'পোটেমকিন', 'রোড ট্বলাইফ', 'চাইল্ডহ্বড অভ ম্যাক্সিম গোকাঁ', 'প্রফেসার ম্যামলক' প্রভৃতি ছবিতে সাম্প্রতিক ইতালীয় ফিল্মের বাস্তবান্গতি এতদ্র প্রকট হতে পেরেছিল। প্রায় প'চিশ বংসর পরে আজও 'পোটেমকিন'-এর বাস্তবিকতা আমাদের চিত্তহরণ করে — এ বাস্তবিকতা দ্শা এবং আল্তর — উভয়বিধ। তবে গঠনরীতির কতিপয় কোশল নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকার দর্ন আইসেন্স্টাইন-এর ফিল্মগ্রলি একট্ব আড়ষ্ট হয়েছে।

গ্রিফিথ, স্থোহাইম, আইসেন্স্টাইন প্রম্থ মহং চলচ্চিত্র-শিল্পীরা যেমন বাস্তব-ম্থী আধ্নিক কাহিনী চিত্রের, ফ্লাহাটি তেমনি ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের আদি প্রছা। এমন কি এই বরেণা শিল্পীদের সাধনার ফলেই ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের উন্মেষ হয়। সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মনে উল্লিখিত বরেণ্যদের দৃষ্টান্ত যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বিদেশী চলচ্চিত্রের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

আমেরিকায় এই বাস্তবম্খী সাথাক স্থির মধ্যে 'দি গ্রেপস অভ রথ্', 'অক্স-বো ইনসিডেণ্ট', 'দি লস্ট্ উইক-এণ্ড', 'দি সাদার্নার' প্রভৃতির নাম করা যায়। 'দি মার্চা অভ টাইম' সিরিজের উদ্যোক্তা লাই ডি রশ্মণ্ট এদিকে যথেষ্ট উদাম দেখিয়েছেন, এবং বাস্তব পরিবেশে স্বাভাবিক নরনারীদের সাহাযো ছবি তোলার কাজে অগ্রসর হয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

সম্প্রতি একাধিক চলচ্চিত্র প্রযোজকের দ্থি এদিকে পড়েছে বলে এই মার্কিনী স্ট্রডিও থেকেই সম্প্রতি বেশ কয়েকখানি এমন ছবি বেরিয়েছে যার বাস্তবান্থ্যতি রীতিমতো তাক লাগায়। আর 'ব্রেমরাঙ', 'দি নেকেড সিটি', 'ক্রসফায়ার', 'দি সার্চ' বা 'জনি বেলিন্ডা'-র মতো যেসব ছবিতে প্রের্বে উল্লিখিত দ্বিবিধ বাস্তবিকতার মিলন ঘটেছে সে সব ছবিই যুগপং রসোত্তীর্ণ এবং অর্থকরী হতে পেরেছে।

বাস্তবসন্ধানী তর্বণ চিত্র-পরিচালকের সংখ্যা এখন আর নগণ্য নয়। নাম করতে গেলে এলিয়া কাজান, এডোয়ার্ড ডিমিয়্রীক, জব্ল্স্ ড্যাসিন, রবার্ট রসেন, নিকোলাস রে, ফ্রেড জিনেম্যান, মার্ক রবসন প্রভৃতির সংখ্য আরো অনেকের কথা বলতে হয়। এ'দের মধ্যে সকলের শক্তি এক নয়; কিন্তু অবাস্তব চাকচিক্যের প্রতি এ'দের বিতৃষ্ণা সমপরিমাণে উগ্র। বিষয়ের গভীর মর্ম উন্ঘাটনে এ'দের সকলেরই সমান আগ্রহ। প্রতিষ্ঠাবান বয়েজ্যেন্ট চিত্র-পরিচালকেরা পর্যন্ত ধীরে ধীরে এই পথে আসছেন। এই নবারীতিতে তাঁদেরও যে আম্থা আছে, তাঁরাও যে এই রীতির শক্তির কথা জানেন তা উইলিয়াম ওয়াইলার-এর 'দি বেস্ট ইয়ারস অভ আওয়ার লাইভ্স্', বিলি ওয়াইল্ডার-এর 'দি লস্ট উইক-এন্ড' আর 'ডাব্ল্ ইন্ডেম্নিটি', জন হাস্টন-এর 'ট্রেজার অভ সিয়েরা মাদ্রে' সে কথার সাক্ষ্য দেবে।

ইংলন্ডে ডকুমেণ্টারি ফিল্মের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, কাজেই এই বাস্তব রীতিতে তাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। অলিভিয়ার-এর সেক্সপীয়ার চিত্র এবং পাওয়েল আর প্রেসবার্গার-এর ফিল্মে কল্পলোক স্থিত কথা না ধরলে অধিকাংশ ইংরেজ চলচ্চিত্রপরিচালকই এ পথের পথিক। ডেভিড লীন আর নোয়েল কাওয়ার্ড-এর 'রীফ
এনকাউণ্টার' ছবিটি সে দেশে বাদ্তবরীতির সাথিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
আইরিশ র্পক অন্সরণে ক্যারল রীড অবশ্য প্রতীক পন্থার সহায়তা নিতে বাধ্য
হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছবিতেও ডার্বালন শহরকে তিনি জীবন্তভাবে উপস্থিত
করেছেন। এমন কি ডিকেন্স-এর 'র্ফালভার ট্রুস্ট' আর 'গ্রেট এক্সপেক্টেশান্স'-এর
চলচ্চিত্রর্প-এ লীন আন্চর্য নিপ্রভাবে উনিশ-শতকী ইংলন্ডের প্রনরাবতরণা
করেছেন।

যে ফরাসী ছবির কথা আমরা প্রচুর শর্নন, সামান্য দেখি — সেই ফরাসী ফিল্মেও বাদতবিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সাম্প্রতিক ফিলমগর্নলতেও — অন্তত খবর পড়ে যা মনে হয় — এর ব্যতিক্রম নেই। জাক বীকার, জর্জ ক্লুজো, জাঁ দেলানয় আর ক্লদ ওতাঁ-লারা-র ন্যায় তর্নণ চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা রেনোয়া, কার্নে, দর্যভিভিয়ে, প্যাঞোল-এর ন্যায় অগ্রজগন্গীদের সাধনার উত্তর্রাধিকার লাভ করে বাদতবপন্থী চলচ্চিত্রের ধারা অব্যাহত রাখছেন।

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রও এই এক পথেই চলেছে। প্রবন্ধ শেষ করার আগে আর একবার ইতালীয় সিনেমায় ফিরে আসা যাক। ইতালীয় ফিল্ম এত আলোডন তলেছে কেন ভেবে দেখতে গেলে কারণ খ'লে পাওয়া কঠিন নয়। হলিউড এতকাল ধরে তিলে তিলে যে সমস্ত অবাস্তব রাীতির প্রতিষ্ঠা করেছে, একমাত্র ইতালি পেরেছে সেই আজগ্ববী রীতিকে ফ্র দিয়ে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে। অভিনয়ের জন্য তারকারাজি সম্মেলন করার রীতি যে কত বড় বিরাট মূর্খতা, ইতালীয়রা তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে ছবি তুলতে কুবের ভাণ্ডার উজাড় করার, কিম্বা চট্রল চার্কচিক্যের জৌল্বেষ দেওয়ার এবং সেই ছবি কার্টতির জন্য একটা বিশ্বব্যাপী হৈহৈ রৈরৈ আওয়াজ তোলার কোনোই প্রয়োজন নেই। বলতে গেলে প্রায় স্টুনা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়েছে বলে ইতালীয়রা চলচ্চিত্রের মূল ভিত্তির সন্ধান রাখেন। ব্যাপারটা বড় সহজ হয়নি। চলচ্চিত্র নির্মাণের পর্দ্ধতিটাই তো জটিল। কিন্তু তার মধ্যেই ইতালীয়রা সারলো, সততায়, বার্স্ববিকতায় সিন্ধি-लार्ভित रुष्णे करत धरमाह्म। नजून भन्धिजत धरे नजून भार्रमालाय तरमीलनी, ডি সিকা, ভিস্কোন্তি, লাতুয়াদা — এ°রাই হচ্ছেন গ্রের। দেশ নিবিশেষে তাঁদের সাধনা প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাতার অন্বকরণযোগ্য। এ'দের বিষয়ে আলোচনা পাঠ করলেও মনে উৎসাহ জাগে। চলচ্চিত্রের মান্য যে স্বাভাবিক মান্যবের মতোই হাত-পা নেড়ে কথাবার্তা বলে, পতুলের মতো মুখ নাড়ে না, এবং তার দুশ্যাবলী যে হাতে আঁকা পট না হয়ে যথার্থ বাস্তব দুশ্য হতে পারে, আমাদের চলচ্চিত্র পরিচালকবর্গ হেন কথা কোনো কালে শ্রবণ করেছেন বলেও বোধ হয় না। ইতালীয় ফিল্মগর্বাল স্বচক্ষে দেখলে তাঁদের সন্বিং হতে পারে।

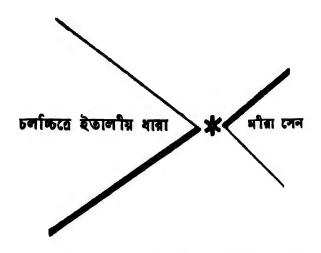

সিনেমার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে তার পণ্ডাশ বছরের সংক্ষিণ্ড ইতিহাসে তার প্রেরণার কেন্দ্র দেশ থেকে দেশান্তরে গতিশীল। চলচ্চিত্রের ক্লেক্ট্রের কিবলা এর অঞ্চশায়িতা কথনো এর; পর পর হলিউড, জার্মানি, রাশিয়া, বিটেন এবং ফ্রান্স এই শিলেপর শ্রেষ্ঠ র্পকে প্রকাশ করেছে। আরো দেখা যায় যে সিনেমার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হয়েছে ব্যবসায়িক শ্রুখলার চৌহন্দির মধ্যে নয়; বরণ্ড ব্যবসায়িক ছাঁদের বাইরে ছবি তৈরি যেখানে আর্থিক অনিশ্চয়তায় সংকটাপায়, সেখানেই তার আশ্চর্য পরিণতি। তাই যুন্থের প্রের্থ করাসী সিনেমা যখন সায়া প্রথিবীর শিক্ষাগ্রহ তখন রেনোয়া, কার্ণে, প্রেন্ডে ও ভিগো এবং সেয়্গের গ্রেষ্ঠ শিল্পীয়া প্রথিবীর একাধিক শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাণ করেছেন দার্ণ আর্থিক দ্বর্গতির মধ্যেই। ডকুমেন্টার ছবির চরম উৎকর্ষ যে ইংরেজ সিনেমাশিল্পীয়া দেখিয়েছিলেন আর্থিক সংগতির দিক থেকে সায়া প্রথিবীতে তাঁরা ছিলেন স্বচেয়ে দুর্দশাগ্রহত।

কিন্তু ইতালিতে ডি সিকা, রসেলিনী বা লাতুয়াদা প্রমুখ শিল্পীদের সিন্ধিলাভের পিছনে আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চয়তা ছাড়াও আরো অনেক কারণ ছিল। ইতালি তখন প্রকৃতপক্ষে জার্মানির কবলে। তার ফলে এ'দের শিল্পীমন পদে পদে লাঞ্ছিত ইচ্ছিল। তারপর যথন যুন্ধ লাগল দেখতে দেখতে সারা দেশটা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। চতুর্দিকে তখন শুধু অরাজকতা আর নির্মম দারিদ্রা। এদিকে ফাশিস্ট আমলের নানা বিধিনিষেধ তথনো দেশ থেকে একেবারে বিদায় নেরনি। ছবি তৈরির কোনোরকম স্ক্বিধেই তখন ছিল না, কারণ ইতালির গোটা চলচ্চিত্রশিলপটাই তথন লুক্তপ্রায়।

কিন্তু এই প্রতিক্ল অবস্থারই ফল হয়ে দাঁড়াল মহং। দিনের পর দিন অত্যাচার সয়েও ভিক্ষা এবং ঋণলম্খ মালমশলার সাহায্যে এই শিল্পীরা যে সব ছবি স্ছিট করলেন তার তুলনা নেই। রাতারাতি ইতালি চলচ্চিত্র শিল্পের পীঠস্থান হয়ে ২(৫৮) দাঁড়াল। বিখ্যাত অভিনেত্রী ভ্যালেন্টিনা কার্জের ভাষায়, ডি সিকার 'শ্ শাইন', রুরুর্নির্মের্নির 'ওপেন সিটি' এবং লাতুয়াদার 'উয়িদাউট পিটি' আশ্চর্ম সাফল্যের সঞ্চের অতার্কত রুপটিকে ধরেছে। এই ছবি কখানি নিয়ে শ্ব্রু যে সমালোচক, চিত্রবিশারদ ও বাছাই করা দর্শকেরাই মেতে উঠেছিলেন তা নয়, ইংলন্ডের অতি সাধারণ দর্শকেরা পর্যন্ত এদের প্রশংসায় পঞ্চম্থ হয়ে উঠেছিল। যার ফলে ইংলন্ডের চিত্রনির্মাতারা এমন সন্দ্রুত হয়ে পড়েছিলেন যে ইংলন্ডে ভালো বিদেশী ছবি দেখানোই প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, কারণ তাতে তাদের তৈরি ছবির দৈনা বড় প্রকট হয়ে পড়ে। একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো। বিদেশের কথা বাদ দিলেও খোদ ইতালিতেই উপরোক্ত তিন শিল্পী বা অন্য যে কোনো নামকরা নব্য-বাস্তববাদী পরিচালকের কোনো সার্থক ছবি দেখতে পাওয়া এক দ্রুহ ব্যাপার। স্থানীয় শিল্পপতিরা এবং শহ্রের দর্শকেরাও এসব ছবিকে পাত্তা দিতে নারাজ। তারা বরণ্ড হলিউডের ছাঁচে ইতালীয় বিয়োগান্ত নাটকের রস পরিবেশন করে হলিউডের সংস্কৃতির সংশ্বে পাল্লা দেবেন।

ডি সিকা, রসেলিনী এবং লাতুয়াদা — তিন জনেরই শিল্পদ্ ছিতে যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়, যথা, কৃত্রিম পরিবেশের চাইতে বাস্তবের দিকে এবং অপেশাদারী অভিনেতাদের নিয়ে ছবি তোলার দিকে এ'দের সকলেরই ঝোঁক বেশি। ইতালীয়দের একটা স্বাভাবিক অভিনয়-ক্ষমতা থাকার দর্ন এবং ইতালীয় পরিবেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ট্রকু ছবিতে সহজেই ধরা পড়ে বলে অবিশ্যি এ'দের কাজের অনেক স্ক্রিধে হয়েছে। বেশিরভাগ ইতালীয়কেই যে নিম্ম বাস্তবতার সংশ্যে অহনিশি লড়াই করতে হয় তার সম্বন্ধে এ'রা অতিমাত্রায় সচেতন এবং স্কুদর স্বচ্ছল জাবনের উল্লেখ এ'দের ছবিতে যতটাকুকু পাওয়া যায় শেলষই তাতে মুখ্য।

ইতালির চলচ্চিত্রশিলপ যেভাবে মার্কিন এবং ইতালীয় ম্লধনের আওতায় পড়ে স্লেফ ব্যবসায় পরিণত হবার উপক্রম করেছে তাতে এই তিন জন শিলপী বেশ একট্ম শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তবে আশার কথা এই যে এখন পর্যন্ত শিলপটিকে প্রেণিক ম্লধনীয়া একেবারে গ্রাস করতে পারেনি। তাছাড়া তিন জনেরই ব্যক্তিছ এত প্রথম যে হলিউডের একাধিক লোভনীয় আমন্ত্রণেও তাঁদের মন টলেনি। আবার আর একটা ব্যাপারও এ'দের পক্ষে শাপে বর গোছের। সেটা হল ইতালীয় প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই স্বাভাবিক শৃত্থলাহীনতা। এছাড়া 'শিলেপর' প্রতি ইতালীয়দের জন্মগত মর্যাদাবোধ তো আছেই। এই শিলেপর কদর ইতালির বাইরেও বর্তমান।

উৎসাহের আতিশয্যে যাঁরা এককালে বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্রশিল্পে গত বিশ বছরে রসেলিনীর মতো প্রতিভা আর জন্মার্যান', তাঁরাই এখন স্বাঁকার করেন যে ডি সিকার প্রতিভা আরো গভীর আরো ব্যাপক। ভিত্যোরিয়ো ডি সিকা শিক্ষিত সন্দর্শন মান্য। সাতচল্লিশের কোঠার বরস। অতি অমায়িক। ১৯৪০ সালে প্রথম ছবি তৈরির কাজে হাত দেন। তার আগে বহু ইতালীয় ছবিতে তিনি বালক-

চরিত্রে এবং হাল্কা ধরনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর নিজের তৈরি ছবির ক্ষেত্রে সাধারণত তিনি অনেকের সহযোগিতায় চিত্রনাটা লিখে থাকেন। তবে তাঁর স্বর্রাচত চিত্রনাটাও কিছু আছে। গোড়ার দিকে অর্থাৎ 'শ্লু শাইনে'র আগে পর্যন্ত তাঁর কোনো ছবিই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মোটাম্লিট উপভোগ্য। কিল্ডু ১৯৪৬ সালে তোলা 'শ্লু শাইন' ছবিটিতেই তাঁর দ্ভিভগ্গী সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগেকার ছবিতে যে সম্তাভাব ছিল সে সব কাটিয়ে উঠে তিনি যেন নবচেতনা লাভ করলেন। জীবনের বাস্তবতাকে হ্বহ্ ফ্রিটিয়ে তুলতে তিনি তাঁর ছবি থেকে পেশাদার অভিনেতাদের পর্যন্ত বর্জন করলেন।

তাঁর নতুন ছবি 'লাদ্রি দি বিসিক্তেন্তে', বা 'বাইসিকল্ থিভ্স্' তাঁর এই বাদতব দ্ভির একটি আশ্চর্য নিদর্শন। তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য বিকাশ এই ছবিটিতে মৃত্র্য উঠেছে। প্রথমবার রোমে এই ছবিটি দেখবার পর মনে হয়েছিল 'লা জ্বর স্য লেভ' (১৯৩৪) ছবির পর এত সার্থক স্ছিট আর হয়নি। আর একবার দেখলে নিশ্চয়ই রেনে ক্লেয়ারের সঞ্গে একমত হব যে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এটিই সব চেয়ে সার্থক স্ভিট। এই ছবির নায়ক হালের বাস্তব্যবিশ্বা অন্য যে কোনো ইতালীয় ছবির নায়কের মতোই এক নগন্য ব্যক্তি। যে-নিয়তি তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, দ্বংখের অভিনতে দশ্ধ করছে, সেই নিয়তির বির্দ্থেই তার জেহাদ। শঙ্কিতচিত্ত ভাগ্যনিপর্টিড়ত এই হতভাগ্য যেন ইতালির ভাগ্যবিপর্যরের প্রতীক। 'বাইসিকল্ থিভ্স্'এ ডি সিকা 'শ্ব্ শাইনে'র ভাবালন্তা এবং দ্শ্যসৌন্দর্যের মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। কোথাও কোনোরকম কার্কার্য না করে গলপ্টিকে তিনি সরাসরি বলে গেছেন এবং তাতে সাফল্যও লাভ করেছেন আশ্চর্যরকম।

'বাইসিকল্ থিভ্স্' ছবিটিতে শোনবার চাইতে দেখবার জিনিসই বেশি। রোমের এক শ্রমিক ও তার শিশ্বপ্রের জীবনের এক মলিন ভাগ্যলাঞ্চিত দিনের কাহিনী নিয়েই এই ছবি। ল্যামবার্তো ম্যাজিওরানি, বিনি শ্রমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, একজন সাধারণ কামার। বেকারছের শ্রানি তাঁর মন থেকে গিয়েও ধায়নি। বালক এঞাে শতাইওলা, ধার অবিশ্বাস্য অভিনয় প্রতিভা, অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে।

গঙ্গণিও অত্যন্ত সরল স্থানর। ছবির নায়ক বহুকাল ধাবং বেকার। হঠাং সে রাস্তার রাস্তার গলাকার্ড মারার একটা কাজ পেরে গেল। কিন্তু একাজ করতে গেলে একটি সাইকেল দরকার। তার নিজের বাধা দেওয়া সাইকেলটিকে ছাড়িয়ে আনতে সে পরিবারের সকলের জামাকাপড় বাঁধা দিলে। তার জীবনের মোড় ঘ্রের গেল। কিন্তু প্রথমদিনই সকালে রিটা হেওয়ার্থের পোস্টার লাগাবার সময়ে সাইকেলটি চুরি গেল। রোমের অলিতে গলিতে হারানো সাইকেলের খোঁজে প্রকে সঙ্গো নিয়ে এলোমেলোভাবে ব্থাই ঘ্রের বেড়াল। শেষটার উপায়ান্তর না দেখে

বাড়িতে স্থার গালাগালের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বোকার মতো আর একজনের সাইকেল চুরি করে বসল। ধরাও পড়ল। শেষটার সাইকেল মালিকের কাছে প্রচুর গালমন্দ খেয়ে ছেলের হাত ধরে ম্খচুন করে বাড়ি ফিরে এল। এই একটি দিনের উদরাস্তের মধ্যেই ইতালীয় জীবনের স্বর্পটি সম্প্র্ভাবে ধরা পড়েছে — চতুর্দিকে আছে শুধু হতাশা আর শ্রীহীনতা, আর আছে চার্চের দারসারা নিম্প্র কৃপা, আর সর্বদ্থথের সম্তা ওর্ষধ — ব্যাধিবর্জিত সরকারী বেশ্যালয় ও বিদ্তর গণকঠাকুরের দল। বিদেশী শ্রমণকারীর চোথে-দেখা সেরোমনগরী এ নয়, এর স্বর্প ভিন্ন। আলোচ্য ছবিতে এই মর্মান্তিক অবস্থার কোনো সমাধান না মিললেও একেবারে নিরাশার স্করে কাহিনীর শেষ হর্মন। হতভাগ্য শ্রমিকটি শেষ পর্যন্ত সংগীসাথীদের সহান্ত্রতি ও অন্তরংগতার গ্রেণে নির্মাতর নিন্ধ্র আঘাতকেও কাটিয়ে উঠল। এটাই আশার কথা।

রবার্তো রসেলিনীর বয়স তেতাল্লিশ। রোমের এক অবস্থাপন্ন এলিনীয়ারের ছেলে। যেমন অদম্য তাঁর উৎসাহ, তেমনি উদ্দাম অসহিক্ত্ তাঁর চরিত্র। ১৯৩৫ সালে তিনি প্রথম ইতালির চলচ্চিত্র শিল্পে যোগ দেন—একেবারে নিচের ধাপে। তার আগে তিনি প্রথম ইতালির চলচ্চিত্র শিল্পে যোগ দেন—একেবারে নিচের ধাপে। তার আগে তিনি প্রেফ্ হেসেথেলেই সময় কাটাতেন। ১৯৩৮ সালে তিনি চিত্রনাট্য লিখতে শত্র্ব্ করে দিয়েছেন এবং ছোটো ছোটো ডকুমেন্টারি ছবিও তুলছেন। সারা য্লেধর সময়টা তিনি বহু বড় ছবির (ফিচার) উপদেন্টা হিসেবে কাল্ক করেন। কিন্তু তাঁর কবিমন বেশিদিন বাঁধাধরা গণ্ডিতে বন্ধ রইল না। ফলে চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের সঞ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল। ১৯৪৪ সালে তিনি 'ওপেন সিটি' ছবির কাজে হাত দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু মালমশলা, যন্ত্রপাতি বা অর্থ কোনোটাই তাঁর নেই। অগত্যা টাকা ধার করলেন, যথাসর্বস্ব বিক্রি করলেন নয় বাঁধা দিলেন। ছবি তৈরি হল। বিক্রিও হয়ে গেল। কিন্তু রসেলিনী যে কপর্দকহীন সেই কপর্দকহীন। এটাই তাঁর জীবনের ধরন। চিত্রনির্মাতার পক্ষে এধরনের জীবন হয়তো বা বাঞ্জনীয়, কারণ এতে আর যাই হোক বৈচিত্রের অভাব হবে না।

সমসাময়িক অন্য সব দেশের ছবির একঘেয়ে পালিশকরা র্পের পাশে 'ওপেন সিটি', 'পাইসান' ও 'জার্মানি ইয়ার জিরো' ছবি তিনটির সহজ অমাজিত র্প আশ্চর্য তৃশ্তিদায়ক। ধরাবাঁধা নিয়মে আঁকা নিজ্পাণ কোনো ছবির পাশে যেন হ্দয়েয় উত্তাপে প্রাণবন্ত একটি বিচিত্র খসড়া— ন্বতঃস্ফৃত্ ও ন্বয়ংসন্প্রণ দ্বঃখের বিষয় 'পাইসান'-এর পর রসেলিনী তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ছবি করেনিন। আনা মানিয়ানির অভিনয়-প্রতিভাকে ভিত্তি করে তোলা দ্বখন্ডে সম্পূর্ণ ছবি 'আমোরে'-র প্রথম এবং দীর্ঘতর খন্ডটিতে ('দি মিরাক্ল') রসেলিনীর প্রতিভার ন্বাক্ষর কিছ্টো মেলে। এই স্ক্-অভিনীত এবং মর্মস্পার্শ চিত্রটিতে কাহিনীকার হিসেবে রসেলিনী অনেকখানি এগিয়েছেন। এ জন্য প্রচলিত শিল্পরীতিকে বহুলাংশে তিনি হয়তো উপেক্ষা করেছেন। সরল এক ক্রমককন্যাকে নিয়ে এই

ছবির কাহিনী। কৃষককন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আনা মানিয়ানি। কৃসংস্কারের ঘারে এই সরল মেরেটি সেণ্ট জোসেফ শ্রমে এক অপরিচিত বারিকে দেহদান করেছে। গ্রামশ্বদ্ধ লোকের টিট্কিরি সত্ত্বেও মেরেটির ঘার আর কাটতে চায় না। অধীর আগ্রহে সে তার ভগবংদত্ত সম্তানের শ্বভজন্মের প্রতীক্ষা করছে। এই হল সংক্ষেপে ছবির কাঠামো। 'দি মিরাক্ল'-এ শক্তি, সৌন্দর্ম ও কর্ম্ণার আশ্চর্ম সমন্বয় ঘটেছে। এই ছবি এবং পরবতী 'স্ট্রান্বোল'র মাঝে চিরাচরিত সম্বলহীন অবস্থায় রসেলিনী একটি র্পকথাঘে'ষা হালকা ছবি করেন। কিন্তু আজ্ব পর্যন্ত এই ছবির কোনো হিদশই পাওয়া যায়নি। কারণ সম্পাদকেরা নাকি বহ্ব চেন্টা করেও ছবিটিকে দর্শনেযোগ্য করে দাঁড় করাতে পারেননি।

আালবার্তো লাতুয়াদার বয়স মাত্র পায়তিশ। ছোটুখাট্রো কৃষ্ণকায় মান্বিটি। গোড়ায় ছিলেন স্থপতি। কিন্তু অলপদিনের মধ্যেই সিনেমার মোহে পড়ে বান। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে লাতুয়াদা যুদ্ধোত্তর ইতালির ঘটনাবলী নিয়ে 'ইল ব্যানডিটা' ('দি ব্যানডিটা') ও 'সেন্জা পিয়েতা' ('উয়দাউট পিটি') নামে দ্ব্থানি অতি দ্বর্ধবি-গোছের ছবি তৈরি করেন। যুন্ধবিধ্বস্ত ইতালির তিক্ততা এবং রুক্ষতাই এই ছবি দ্বিটর প্রাণসন্দদ। এগর অন্য সব ছবিতে হ্দয়ের উত্তাপ তত লাগতে পারেনি কারণ চলচ্চিত্র ক্রেইটেইর মনোরঞ্জনের জন্য এসব ছবিতে তিনি আণ্গিক নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছেন।

লাতুয়াদার সাম্প্রতিক ছবি 'ইল মুলিনো দেল পো'তে ('দি মিল অন দি পো') কল্পনার সংখ্যে দৃশ্যসম্পদের অপূর্ব যোগাষোগ ঘটেছে। যে যুগের কাহিনী নিরে এই মনোজ্ঞ ছবিটি তৈরি হয়েছে সেটি চিত্রনির্মাণের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন যুগ, কারণ আমাদের স্মাতিতে সেই যুগ এখনো জ্বীবন্ত। যুগটি উনবিংশ শতান্দীর শেষার্ধ। পো উপত্যকার কর্বণ স্বন্দর পরিবেশে সামাজ্ঞিক ও ব্যক্তিগত সংঘাতের একটি কাহিনী নিয়ে এই ছবি। কাহিনীর পরিণতি শোকে এবং অজি*নাইভা*রে, কারণ লাত্য়াদার উদ্দেশ্যই ছিল দারিদ্রা এবং শান্তির মরীচিকার প্রলোভনে দোলায়িত একটি সমাজের জ্বালায়ন্দ্রণা এবং বাসনাকামনাকে ছবিতে ফুটিরে তোলা। এর পর 'মিস ইতালি' নামে একটি ছবি তৈরি করবার জন্য লাতুয়াদা প্রায় क्क्टि উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে যাদের সৌন্দর্যের রাণী (বিউটি কুঈন) বলা হয় তাদের উত্থান ও পতন নিয়ে বাঙ্গা করাই ছিল এই ছবিটির উদ্দেশ্য। কাহিনীর শেষাংশট্রকু লাতুয়াদা বিদ্রপাত্মক না করে আনন্দময়ই করেছিলেন — মোহ ভাঙলে বিউটি কুঈন বা সৌন্দর্যের রাণী আবার তার স্বপরিবেশে ফিরে বার। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'লাক্স ফিল্মস' নামক চিত্রপ্রতিষ্ঠান এই ছবি তুলতে রাজী হননি। লাতুয়াদা এজন্য 'লাক্স ফিল্মস'কে ক্ষমা করেননি, ডি সিকা এবং রসেলিনীর মতো তিনিও নিজের ছবি নিজেই তুলতে শ্রুর করেছেন — আমাদের দেশের পরিচালকেরা যেটা কল্পনাও করতে পারেন না।

#### ভিবোরিয়ো ডি সিকা

হালের যে তিনজ্জন ইতালীয় পরিচালক চলচ্চিত্রজগতে নাম করেছেন তাদের মধ্যে 'শ্ল্ শাইন' এবং 'বাইসিক্ল থিভ্স্' ছবি দ্বিটর নামজাদা পরিচালক ভিত্তোরিয়ো ডি সিকাই বোধহয় সবচেয়ে প্রতিভাশালী। চলচ্চিত্রজগতের নেতৃস্থানীয় অনেকেই ডি সিকাকে চ্যাপলিনের সঞ্চেগ তুলনা করেছেন। কাহিনী এবং কাহিনীকে চিন্তাকর্ষক করে সাজাবার কৌশল চ্যাপলিনের মতোই তাঁর করায়ন্ত, আর চ্যাপলিনের মতোই এমন সহজ ছন্দে তিনি তাঁর কাহিনীকৈ বিবৃত করেন যে ইতালীয় ভাষা যারা বোঝে না তাদেরও কাহিনী অন্সরণ করতে বিন্দ্রমান্ত বেগ পেতে হয় না বা টিম্পনির সাহায়্য নিতে হয় না। দৈনন্দিন জীবনের খ্বিটনাটি হাজারো ঘটনাথেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তাতে দরকার মতো রঙ চাড়য়ে আশ্চর্য ম্নশীয়ানার সঞ্চো ডি সিকা তাঁর ছবিতে শেলম, বিদ্রুপ, তামাশা বা গভাঁর বেদনাবোধ ফ্বিটয়ে তোলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বাস্তববোধ সাধুক। যে-রকম স্বচ্ছন্দে তিনি দর্শকের মনকে তাঁর কন্পনালোকে টেনে নিতে পারেন এবং অভিভৃত করে ফেলেন তাতে তাঁকে চ্যাপলিনের সমপর্যায়ে অনায়াসেই ফেলা যায়।





#### बबादर्जा बदर्जामनी

'ওপেন সিটি', 'জার্মানি ইয়ার জিরো' এবং 'দি মিরাক্ল' চিত্রতারের খ্যাতনামা পরিচালক সবেমার তাঁর চতুর্থ ছবি 'স্টান্বোলি' শেষ করেছেন। ছবি তোলার সপের সপের সংলাপ এবং চিত্রনাটা রচনা করা রসেলিনীর স্বভাব। স্বভাবটি অবশ্য মোটেই ভালো নয় এবং চিত্রনির্মাণের আদিষ্গের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছবি তোলার আগের মৃহ্তে কোনোরকমে দৃশ্যপট সাজ্জিয়ে নিয়ে রসেলিনী কাজ্প সারেন। ব্যাপারটা অতাশ্ত বিশ্ভ্থল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিশ্ভ্থলাই তাঁকে প্রেরণা যোগায় — তাঁর কবিমনকে স্বচ্ছন্দবিহারের স্ব্যোগ করে দেয়, য়ার জনোই শত দোষ ব্রুটি এবং জায়গায় জায়গায় সম্তা প্যাচ সত্ত্বেও তাঁর ছবি আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। তবে এইভাবে ছবি তৈরি করা রচিয়তার সহজ্ঞ কল্পনাশক্তিতে যতক্ষণ পর্যান্ত ভাঁটা না পড়ে ততক্ষণই সাথকে।

### ज्यानगढर्ग नाजुवाना

ষ্দেশান্তর ইতালির পটভূমিকার তোলা 'দি ব্যানডিট' এবং 'উয়িদাউট পিটি' নামে দ্বিট অতি দ্বর্ধর্য, নির্মাম এবং হৃদরঙ্গণী ছবি এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রাম কাহিনীর চিত্রর্প 'দি মিল অন দি পো' ছবিটির পরিচালক হিসেবেই অ্যালবার্তো লাতুয়াদার খ্যাতি। বাঙ্গবতার দিক থেকে শেষোক্ত ছবিটি যে কোনো র্শদেশীয় কন্ট্রাম ফিল্মের সমতুল্য। লাতুয়াদার ছবিগ্রিলতে গভীর আত্মপ্রতায়ের সপ্গে মিশে রয়েছে ক্রোধ আব হতাশা। তাঁর শেলষ যেমন মর্মান্তিক, তাঁর মনে কর্বার খাতটিও তেমনি অতলঙ্গশী । রসেলিনী বা ডি সিকার মাজিত সারলাের থেকে ভিন্ন এর রসমাধ্র্য। আশ্চর্য পরিণত লাতুয়াদার কল্পনাশক্তি আর আশ্চর্য তাঁর দৃশাসংস্থান জ্ঞান।



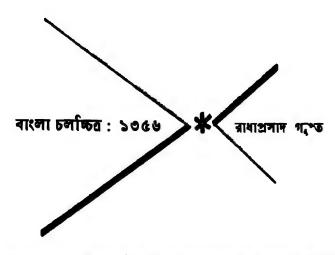

গত দ্বছরে যখন বহু কারবারেই ভাঁটা পড়ে আসছে তখন অন্তত গজ ফ্টে ও টাকা আনার দিক থেকেও ষে চলচ্চিত্র-ব্যবসা এগিয়ে গেছে এটা কম আন্চর্যের নয়। সংখ্যার কথাটা প্রথমে ধরা যাক। ১৯৪৮ সালে তেতাল্লিশখানি বাংলা ছবি নিয়ে মোট একশো চুরাশিটি নতুন ছবি কলকাতায় দেখানো হয়। গত বছর সেই জায়গায় দেখানো হয়েছিল একশো তিরানব্বইটি, তার মধ্যে বাংলা ছবি ছিল ছাপায়খানি। আর ১৯৪৮ সালে যেখানে মাত্র ছয়খানি নতুন ছবি স্থানাভাবে দেখানো সম্ভব হয়নি গত বছর তার অন্ক দাঁড়িয়েছে সাতচল্লিশে। দর্শক সংখ্যা কিন্বা ছবি দেখাও যে বেড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গত দ্বছরের আমোদকরের হিসাব থেকে। এ কথা সত্যি যে ১৩৫৬ সালে বিভিন্ন প্রদেশে আমোদকরের হার বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই উচ্চ হার দিয়েই এই খাতে প্রায় দেড়গুন রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

উপরের এই হিসাবগর্নল নিয়ে কোনো তর্কের স্থোগ নেই, গত বছরে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের দৈহিক স্ফীতি নিঃসন্দেহ। কিল্তু গ্র্ণাগ্র্বের দিক থেকে দেখলে ভারতীয় ছবি কি অবস্থায় আছে তার উত্তর এত সহজে দেওয়া যায় না। অনেকে বলেন যে দেশী ছবি আগের চেয়ে থারাপ না হলেও উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই। আবার অনেকের ধারণা আজকালকার ছবি আগেকার চেয়েও থারাপ হয়ে গেছে। ছবির উৎকর্ষতা নিয়ে এই মতভেদ অবশ্যাসভাবী। দর্শকদের মাথাগ্র্নতি করে ছবির গ্র্ণাগ্রণ নির্পণ করা যায় না। আমাদের দেশে তো নিশ্চয়ই, প্থিবীর অন্যান্য দেশেও, সাধারণ দর্শক ছবি দেখতে গিয়ে ভালোমন্দ বিচার করেন না, কারণ তাঁর সে মনই তৈরি হয়নি। দর্শকের দিক থেকে ভালো ছবির কড়া তাগিদ না থাকার ফলে অধিকাংশ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীই সাধারণত সোজা পথটা ধরেন। আগে যে ছবিগ্র্লি অর্থকরী হয়েছে, লোকে যা দেখতে ভিড় করেছে, সেই ধরনের ছবিকে দৃষ্টান্ত ধরেই তাঁরা নতুন ছবি তোলেন। কাঠামোটি মোটামন্টি একই থাকে, গলেপর

বিশ্তারে একট্র অদল-বদল, একট্র রণ্ডের ফেরফার। পর্রানোর এই পর্নরাব্তি অনেক সমালোচকের মতে হলিউডের ছবির একটা বড় সমস্যা। দর্শকদের মধ্যে ধারা ধাতিয়ে ছবি দেখেন ভারতীয় ছবি সম্বন্ধেও ঐ একই অভিযোগ আনেন। কথাটা সাত্যি। তাই ১৯৪৯ সালের বহু ছবি দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে এ যেন আগে দেখেছি এবং ভয় হয় পরেও দেখব। বাঙলার চেয়ে বোম্বাইয়ের ছবিগর্নল সম্বন্ধে এই কথাটা হয়তো আরো বেশি খাটে ।

অন্যান্য মাম্লী ছবির কথা ছেড়ে গত বছরের একটি সেরা হিন্দী ছবি 'আন্দান্ত্র'এর কথাই ধরা যাক। গত কয়েক বছরের আরো অনেক ছবির মতো দর্শকরা এই
ছবিটিতে পর্দার উপর যে ধরনের কাহিনী দেখেন তার সঙ্গে সাধারণ মান্বের
জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। গলেপর মূল ভিত্তি হল প্রেম। নায়কের জীবিকা
রোজগারের তাগিদ নেই। তবে যে অফিসে তাকে দ্ব'একবার বসে থাকতে দেখা
গেছে সে অফিসের প্রতির্প পাবেন আর্পান মার্কিনী কাগজের পাতায়। নায়িকার
একমাত্র কাজ থেকে থেকে সাজ-বদলানো, প্রেম আর গান। প্রাসাদোপম সাত-মহলা
বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের চকচকে গাড়ি, ল্যাপেল-হীন কোট আর সিফনের শাড়ি,
মাম্লী সবই আছে।

'আন্দান্ধ'-এ কাহিনীর এই ছক বহুদিনের প্রনো। যুবক-যুবতীর প্রেম, কতক-গর্নিল গান, প্রেমে বিপত্তি, অবশেষে হাজার হাজার ফ্রট বাদে সেই পরম মৃহুর্ত — প্রেমের জয়। এই নিয়ে বোশ্বাইয়ের সামাজিক ছবি। এ ছাড়াও আর এক জাতের ছবি সব স্ট্রাডওতেই প্রতি বছরে অনেকগর্নিল করে তৈরি হয়। আর সেগর্নিকে খবরের কাগজের পাতায় পাতায়, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচার করা হয় নৃত্য-গীতমুখর বাণীচিত্র বলে। খৃষ্টান পাদরী না হয়েও এগর্নিকে 'পবিত্র আমোদ' বলা শোভন হবে না, কারণ অর্ধ-নংন যুবতীর ভিড়ই হচ্ছে এগর্নির প্রধান আকর্ষণ।

ষেসব সমালোচক ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোরতর নিরাশা পোষণ করেন তাদের দ্বিট হয়তো এই জাতীয় ছবিগ্র্লিতেই নিবন্ধ থাকে। কিন্তু এসব ছবি ছাড়াও গত বছর এমন আরো কতকগ্র্লি ছবি তৈরি হয়েছে যা দেখে মনে আনন্দ হয়, আশা হয়। এই ছবিগ্র্লির অধিকাংশই বাঙলা দেশে তৈরি। এর কারণ কি?

বেশ কিছুদিন আগে 'লাইফ অ্যান্ড লেটার্স' অভ ট্রডে' পত্রিকায় কোনো সমালোচক ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রসঞ্জে একটা দামী কথা বলেছিলেন। মার্জিড রুচিবোধই, তাঁর মতে, ভারতীয় অন্যান্য ছবির থেকে বাংলা ছবিকে স্বাতন্ত্য দেয়, সেইটাই তার বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'দেবদার্স'-এর উল্লেখ করেছিলেন। বরুস্ক যুবক-যুবতীর বিবাহ-ব্যাপারে পিতামাতার অথথা হস্তক্ষেপে অনেকসময় কি ভয়ানক পরিণতি হতে পারে তা দেখানো হল দ্বটো জীবনের ট্রাজেডি দিয়ে। এই ট্রাজেডি দর্শক্ষনকে আলোড়িত করে, ভাবায়, কাঁদায়। সেই বছরই বোদ্বাইয়ের একটি হিন্দী ছবিতেও এই সমস্যার অবতারণা করা হয়েছিল এবং চিত্র পরিচালক

তাঁর সমাধান দিয়েছিলেন রিবাহ বাসর থেকে কন্যাকে পালিয়ে বেতে দিয়ে। এত স্থ্ল, সোজা স্পন্ট সমাধান কিন্তু দর্শ কমনে 'দেবদাস'-এর অনতিব্যক্ত বেদনার মতোরেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। আট'-এর দিক থেকে এই দ্বই ছবিতে তো কোনো তুলনাই চলে না।

আমাদেরও মনে হয় বাংলা ছবির আননুপাতিক উৎকর্ষতার মুলে রয়েছে বাঙালী মন। শিল্প-সাহিত্যে, কাব্যে, গানে, দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে যে বাঙালী মনের পরিচয় মেলে তা হচ্ছে একাধারে গম্ভীর অথচ সরস, অনুসন্ধিংসনু, ভাবপ্রবণ, আর স্ক্রার্চিজ্ঞানসম্পন্ন। বাংলা চলচ্চিত্রেও তা অন্তত কিছু কিছু ফুটে উঠেছে। ভালো বাংলা ছবিগর্নলতে তাই শুধু নিছক গল্প নেই, আছে প্রশ্ন, সমস্যা, আছে তার বিশেলষণের প্রয়াস, সমাধানের চেন্টা। ছবিগর্নলতে হয়তো চমকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, যেমন নেই অহেতুক বাহাদ্বিরর প্রচেন্টা, রুচির অশোভন বিকার। বাংলা ভালো ছবিতে এই সহজ্ব, সুন্দর, সরল ভাবই সবচেয়ে বড় বৈশিন্টা।

১৯৪৯ সালের ভালো বাংলা ছবির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'পরিবর্তন'। ছেলে-মেয়েদের গড়েপিটে মানুষ করে তুলতে হলে মলটেড়া দুধ আর বেতই যে সব নয় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে এই ছবিতে। প্রত্যেক সভ্য দেশেরই জ্ঞানী-গ্রণী, লেখক-শিক্পী, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র-নির্মাতারা তাঁদের দূল্টি দিয়েছেন দেশের ছেলেমেয়েদের দিকে, বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাদের সমস্যা, তাদের মন, যাতে তাদের স্কর্ম্থ সবল মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। চলচ্চিত্রে আমাদের দেশে এই সমস্যাটাকে তলে ধরবার প্রথম চেন্টা হল পরিবর্তন এ। এদিক থেকে ছবিটির গ্রব্রত্ব কম নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল ছবিটি উপভোগ্য হয়েছে। গল্পের পরিণতিতে একটা বড় দোষ চোখে পড়ে। দুন্টু ছেলে অজ্ঞয়ের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে মাস্টারমশাই শিশিরবাব্র স্নেহ ও সহান,ভতিপূর্ণ ব্যবহারের চেয়ে তার বন্ধ্ব শক্তির অপম্ত্যুকে দায়ী করা হয়েছে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হওয়াই উচিত ছিল, শক্তির মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল না। 'পরিবর্তন'এ সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস হল ছোট ছোট ছেলের দলের অপূর্ব অভিনয়। এমন সুন্দর, সাবলীল, অকৃতিম অভিনয় বিদেশী ভালো ছবিতেও কদাচিং দেখা যায়। পরিচালক নবাগত। তব্-ও তাঁর প্রথম ছবিতে যে সংযম, স্বর্বাচ ও ব্রন্দির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না।

'পরিবর্তন'-এর পরই যে ছবিটির নাম করতে হয়, তা হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের 'ছোটা ভাই'। 'ছোটা ভাই' শরংচন্দ্রের 'রামের স্ক্মতি'র হিন্দী রূপ। একদা নিউ থিয়েটার্স এদেশে চলচ্চিত্র জগতের অন্বিতীয় শ্রেণ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে সর্বত্র স্ক্রাম অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতেই দর্শকেরা উদগ্রীব হয়ে বসে থাকত নিউ থিয়েটার্সের ছবির প্রতীক্ষায়। মাঝে নিউ থিয়েটার্স এ স্ক্রাম প্রায় হারাতে বর্সেছল। 'ছোটা ভাই' নিউ থিয়েটার্সের সেই মর্যাদা আবার ফিরিয়ে দিতে অনেকথানি সাহাষ্য

করেছে। যেখানেই 'ছোটা ভাই' দেখানো হয়েছে দর্শকেরা দিয়েছে সাদর অভার্থনা, সমালোচকেরা দিয়েছে বরমালা।

'ছোটা ভাই'-এর সাফল্যের প্রধান কারণ এর কাহিনী। শরংচন্দ্র 'রামের স্মৃতি'তে বে অন্তদ্িটি ও যাদ্বকরী ক্ষমতা দিরে দ্বন্দত রামের চরিত্র ও স্নেহময়ী বৌদির ছবি ফ্রিটিয়ে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ছবিতে এই দ্বিট প্রধান চরিত্র ও রামের পরিবর্তন এমন স্বন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে বে দর্শকের মন গভীরভাবে অভিভূত না হয়ে পারে না। এই সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেতীর। পরিচালক কার্তিকচন্দ্র দাসের এই প্রথম ছবি। তাঁর স্ব্ব্রিশর সবচেয়ে বড় পরিচাল ক কার্তিকচন্দ্র দাসের এই প্রথম ছবি। তাঁর স্ব্র্রিশর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল যে তিনি চিত্রনাট্যে মলে গল্প থেকে নিজেকে বিচ্যুত হতে দেননি—এ গল্পে ঠিক এই জিনিসটিরই দরকার ছিল। ফলে ছবিতে কাহিনী সহজ্ব ও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গেছে। অভিনয়ে প্রথমেই নবাগত বালক শক্র আর বৌদির ভূমিকায় শ্রীমতী মালনার নাম মনে আসে। রামের দ্বন্তপনা আর বৌদির প্রতি স্নেহ শক্রের অভিনয়ে এমন অপ্রত্তাবে ফ্রটে উঠেছে যে বিসময়া॰ল্বত নয়নে তাকিয়ে দেখতে হয়। ভারতীয় ছবির ইতিহাসে এমন অভিনয় বিরল।

'ছোটা ভাই'-এর মতো আর একটি বাঙলাদেশের ছবি যা গত বছর সারা ভারতব্যাপী সমাদর পেয়েছে তা হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট পিকচার্সের হিন্দী
'শ্বরংসিন্ধা'। সাহিত্যিক মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনীটি ভিত্তি করে তিন
বছর আগে এর যে বাংলা সংস্করণ তৈরি হয়েছিল তা সব দিক দিয়েই হতাশজনক।
উন্নত পরিচালনা, স্কুর্ট্ অভিনয় আর চিত্তাকর্ষক কাহিনী সমন্বয়ে হিন্দী 'শ্বয়ংসিন্ধা'
প্রকৃতই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অভিনয়ে শান্তা আপেত আর বিপিন গ্রুত যে
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, দর্শক তা সহজে ভূলতে পায়বে না। 'ছোটা ভাই' ও হিন্দী
'শ্বয়ংসিন্ধা'র সাফল্য দেখে সেই সময়ের কথাই মনে পড়ে যথন বাঙলায় তৈরি
হিন্দী ছবি ভারতের সমস্ত জায়গাতেই লক্ষ লক্ষ দর্শককে আকর্ষণ করেছে। বাংলা
ছবির সঞ্পো সেগে সেগ্রলির হিন্দী সংস্করণ এখন আর তৈরি হয় না কেন — ভেবে
অবাক লাগে। ছবি তোলার খরচ এতে অর্ধেক কমে যায় এবং সে ছবি সব জায়গাতেই
দেখানো চলে। আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দ্বাদক থেকেই বাঙলার চিত্র ব্যবসায়ীদের
এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

শরংচন্দ্রের গলেপর উপর ভিত্তি করে গত বছর আর একটি ভালো ছবি হয়েছিল 'অন্রাধা'। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টকিজের তরফ থেকে প্রণব রায় এই ছবি পরিচালনা করেছেন। পরিচালনায় প্রণব রায়ের মৌলিকত্ব প্রকাশ না পেলেও মোটাম্টি ভালোই হয়েছে এবং এর জন্যও দায়ী প্রধানত শরংচন্দ্রের কাহিনী। 'অন্রাধা'র আর একটি বৈশিষ্টা হল যে, অপ্রতিষ্বন্দ্বী অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী শরংচন্দ্রের কাহিনীতে এই প্রথম অভিনয় করলেন।

গত বছরই শ্রীমতী কানন দেবীর নিজ্ঞস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি 'অনন্যা' মৃত্তি পেরেছে। ছবিটি সমস্যাম্লক। অপাত্রে অপিত হলে নারীর জীবন যে কি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় পর্দায় তার প্রতিফলনের চেন্টা আগেও হয়েছে। 'অনন্যা'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এতেই প্রথম দেখানো হল কেমন করে একটি মেয়ে দ্বশ্রবাড়ির অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহকে জয়য়্রু করল।

এ ছবিতে 'সব্যসাচী'র পরিচালনা চলনসই। ছবিটির প্রধান আকর্ষণ এর অভিনয় কুশলতা। বিদ্রোহী বধ্ ও মায়ের ভূমিকায় কানন দেবীর অভিনয় চিত্তাকর্ষক। সবচেয়ে অনবদা অভিনয় করেছেন প্রেশিদ্ম মুখ্যেপাধ্যায়, জড়ব্যুন্ধি স্বামীর চরিতে। এই নবাগত অভিনেতার ভবিষাৎ আশাপ্রদ। ভাশ্বরের ভূমিকায় কমল মিত্রও কৃতিছের পরিচয় দিয়েছেন। অন্ভা গ্রুতা বা বিকাশ রায় যে দ্যুটি চরিত্র অভিনয় করেছেন তাতে তেমন সুযোগ না থাকায় অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

একদিক দিয়ে গত বছরের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে অন্যতম প্রধান চিত্র-পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বস্ত্রর 'কবি'। তারাশঙ্করের 'কবি' আধ্বনিক বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'কবি' নিছক প্রেম কাহিনী নয়, লেখকের প্রচেষ্টা ছিল বাঙলার এক লত্নুগুপ্রায় ঐতিহ্যের সংগ্য পাঠকের পরিচয় ঘটানো। বাঙলার হাটে, মাঠে, ঘাটে, গ্রামে গ্রামে আজও যে বাউল, বৈরাগী ও কবিয়ালদের দেখতে পাওয়া যায় বাঙলার নরনারীর মনে এদের স্থান ছিল প্রেমের সিংহাসনে। 'কবি' এই কবিয়াল জীবনের আলেখ্য। একট্ব এদিক ওদিক হলেই এটা একটা স্থলে প্রেম কাহিনীতে পরিণত হতে পারত কিন্তু লিপিকৌশল ও স্ক্রেম মননশীলতায় সেই বিপদ ঘটতে পারেনি এটাই উপন্যাসলেখকের কৃতিত্ব।

দ্বংখের বিষয় উপন্যাসের চিত্রর্পে এই বিপদটিই ঘটেছে। তাই এতে আমরা পাইনি বাঙলার গোরবময় কবিসংস্কৃতির বিচিত্র কবিয়াল জীবনের পরিচয়। গলেপর ম্ল স্বটি হারিয়ে গেছে, দাঁড়িয়েছে নিছক প্রেম কাহিনীতে। 'কবি' চিত্রটিতে অন্ভা গ্রুতার অভিনয়ই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এর আগেও তিনি দ্ব'একটি ছবিতে নেবেছিলেন কিন্তু এই ছবিতেই তাঁর প্রথম অভিনয় প্রতিভার প্রকাশ হল। ঠাকুরবির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আধ্বনিক বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্মরণীয় কীতি।

এগর্নল ছাড়াও গত বছর যে ছবিগর্মল উতরে গেছে তার মধ্যে তারাশঞ্চরের 'সন্দীপন পাঠশালা', তা ছাড়া 'সঞ্চলপ' ও 'অভিমান' উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত এই ছবিগন্নির টেকনিক বা আশিগকের দিক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বিলিন। বলা প্রয়োজন এই ছবিগন্নিতে চিত্রগ্রহণ সময় সময় অত্যুক্ত খারাপ, মোটামন্টি চলনসই বলা যেতে পারে। রেকডিং ও সম্পাদনাও তাই। পরিচালনার খন্নিনাটিতে অজস্র গলদ আছে; বেশভ্ষায়, আচারে-ব্যবহারে, দ্শ্য পরিবেশে নানা রকমের বৈষম্য চোখে পড়ে। এ সব সত্ত্বেও ছবিগন্নি যে চিত্তাকর্ষক হয়েছে তার কারণ পরিচালক একটা নিম্নতম মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

অপট্র পরিচালনা, অক্ষম চিত্রগ্রহণ ও অভিনয়ের দোষে গত বছর যে ছবিগর্নি একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবিসিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পতেল নাচের ইতিকথা'। এমন শক্তিশালী প্রতিভাদীপত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। ছবিটির দুর্ভাগ্য আশা করি বাংলা লেখক ও বাংলা চিত্র-জ্বগতে সকলেই স্মরণ রাথবেন। এ ছাড়া বি ক্ষাচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', শরংচন্দ্রের 'বাম-নের মেরে' ও 'স্বামী', বাঙলার বিশ্লবী আন্দোলনের 'চটুগ্রাম অস্থাগার ল্বন্ঠন' কাহিনী, আর 'দ্বামীঙ্কী' — এ ছবি কয়টি অত্যন্ত হতাশঙ্কনক হয়েছে। হাসির ছবি 'উল্টো রথে'র ব্যর্থাতাও উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের গোড়ার কথা হচ্ছে কাহিনীকে এমনভাবে ফলানো যাতে লোকের মনে তা সাত্যকারের বলে শ্রম হয়। এজনা এমন কতকগুলি জিনিসের দরকার যা না হলে ভালো ছবি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিলেপরই একটা নিজন্ব ভাষা আছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তা সত্য। পরিচালকের পক্ষে সেই ভাষা আয়ত্তে থাকা দরকার, তার ওপর প্রুরো দখল থাকা চাই, তবে তিনি ছবি তৈরির নিজস্ব বাধা-বিপত্তিগ;লো কাটিয়ে ঝরঝরে ভাবে গম্প বলতে পারবেন। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগ্রালকে যথাযথ ফ্রাটিয়ে তুলতে হলে ছবি তৈরির একটা দিশি ঢঙ বা স্টাইলের প্রয়োজন। অত্যন্ত দৃঃথের বিষয় আমাদের দেশে এমন বহু পরিচালক রয়েছেন চলচ্চিত্র বিষয়ে যাঁদের অক্ষর-জ্ঞান নেই। আমাদের দেশের বেশির ভাগ ছবিতে ব্যর্থতার সেটাই সব চেয়ে বড় কারণ। এদিকে দেশের যাঁরা ভালো পরিচালক বলে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গল্পবিন্যাসের দিক থেকে বন্ড বেশি বিদেশী চঙ্কের পক্ষপাতী। এদিক থেকে বাঙলার চেয়ে অধিকতর দোষী বোদ্বাই ।

শ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র হচ্ছে চোথে দেখার জিনিস — সন্তরাং চিত্রনির্মাতার কর্তব্য ছবিকে দর্শনিযোগ্য করা। আমাদের দেশের, বিশেষত বাংলা ছবিগন্নির অধিকাংশেরই চিত্রগ্রহণ এত খারাপ যে তাতে পরিচালনার কৃতিত্ব ও শিল্পীদের অভিনয় কৃশলতা একেবারে নন্ট হয়ে যায়। ছবি তোলার যান্ত্রিক দিকটা আমাদের দেশে আজ্বও কি করে এত কাঁচা রয়ে গেছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ভালো ক্যামেরা আর আধ্রনিক যন্ত্রপাতির অভাব — এই অজনুহাত দিয়ে অনেকে এই দোষ ঢাকার চেন্টা করেন। ভালো ছবি তুলতে ভালো যন্ত্রপাতির যে বিশেষ প্রয়োজন তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-পরিচালক নিজে চোথে দেখে সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সবই আমাদের দেশের স্ট্রভিত্রগ্রনিতে রয়েছে। আসল কথা হচ্ছে যন্ত্রপাতিই সব নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল ক্যামেরার পিছনে মান্র্র্যির চোখ আর মন। যন্ত্রটাক তিনিই ব্যবহার করবেন, যেমন করে চিত্রী তাঁর তুলি ব্রন্ত্রশ রঙ ব্যবহার করেন। সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়েও যে কত উৎকৃষ্ট ছবি তোলা

বার তার প্রমাণ দিয়েছেন বৃদ্ধোত্তর ইতালীয় ও ইউরোপীয় চলচ্চিচশিল্পীরা। আমাদের দেশের চিচশিল্পীদের প্রথম প্রয়োজন আরো অনুশীলন, তার পর চাই স্কেনী দৃষ্টি, স্কেনী মন।

চিত্রগ্রহণ সম্বন্ধে এই প্রসংশ্যে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রিবীর প্রত্যেক দেশেই আজ দেখা যাচ্ছে চিত্র-নির্মাতারা তাঁদের ছবিকে প্রাণবন্দত করে তোলার জন্য স্ট্রাডিওর বাইরে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। হলিউড কিংবা ইংলন্ডে স্ট্রাডিওর মধ্যেই সাধারণত ছবি তোলার রেওয়াজ্ঞ সত্ত্বেও ক্যামেরা আজ বহির্ম্বা। ইতালির বরেণ্য পরিচালকেরা তাঁদের জগদ্বিখ্যাত ছবিগ্রাল তুলেছেন রোম আর ইতালির এখানে সেখানে পথে ঘাটে। আমাদের দেশে কিন্তু এ পরিবর্তনের কোনো চিহ্ন নেই। ক্যামেরাকে এদেশে এখনো বেনেবাড়ির কনে বৌয়ের মত অস্ব্রিশ্পশ্যা করে রাখা হয়েছে।

গত বছরের কত ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে কি নিষ্প্রাণ, কি অবাশ্তব। রাশতা-ঘাট, হাট-বাজারের দৃশা সমস্ত কিছ্ই তোলা হয় স্ট্রভিত্তর মধ্যে। অতি কুশলী চলচ্চিত্রশিলপীর পক্ষেও এগর্নলকে জীবনত করে তোলা সহজে সম্ভব নয়। তাই আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের কর্তব্য ষেখানে দরকার সেখানে স্ট্রভিত্তর বাইরে বাশতব পরিবেশের মধ্যে ছবি তোলা। এর ফলে ছবিতে আজ ষা বিবর্ণ, মেকী বলে মনে হয়, তা স্কুদর হয়ে, জীবনত হয়ে উঠবে।

সবশেষে বলা দরকার যে আমাদের দেশী ছবির দৈয়া সম্বন্ধে একটা সচেতন হওয়া দরকার। গত বছরের ছবিগ্রাল গড়ে দশ থেকে বারো হাজ্ঞার ফুট দীর্ঘ হয়েছিল। প্রথিবীর সব দেশেই দু'একটা বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত ছবির দৈঘা আট হাজার ফুটের সীমায় থাকে। এই প্রসঞ্গে গত বছরে 'দি পার্ল' এবং 'দি পোট্টেট অব মরিয়াঁ নামে যে দুটি মেক্সিকান ছবি কলকাতায় দেখানো হয়েছিল তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দৃই ছবির কাহিনীতে বর্ণিত জীবনের সপো আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের অনেক মিল আছে। অথচ এদের দৈর্ঘ্য ছিল সাত হাজ্ঞার ফিটের নিচে। পরিচালনা ও সম্পাদনার কুতিত্বেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের এই ছবির দীর্ঘতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক। আর একটা গাছিয়ে বলতে পারলেই এই দীর্ঘতা কমিয়ে আনা যায়। এ কথাটা বোঝা দরকার যে একটা জিনিস দেখাতে हाल हि क्षितिक ना कार्क किकी मानियान कुलित होत्न ए एकारना स्वर्क भारत. বোঝানো যেতে পারে ধীরে স্কেখ, না চে চিয়ে, হাত-পা না ছইড়ে ইশারায়, ঠাটায়। শিলপ হতে হলে এই সংযম চাই। আমাদের ছবির দৈঘোর আর একটা কারণ বোধ হয় প্রত্যেক ছবিতেই অতিরিক্ত গান-সংযোজনা। পরিচালকেরা বলেন গান না থাকলে ছবি চলবে না। নজির হিসেবে 'দেবদাস' 'ভাগ্যচক্র' 'অচ্ছতে কন্যা' 'বন্ধন' 'প্রেসিডে'ট' 'কিসমত' ইত্যাদি ছবির উল্লেখ করেন। গত বছরের 'ছোটা ভাই' স্বয়ংসিন্ধা', 'পরিবর্তন' ইত্যাদি ছবি প্রমাণ করেছে যে গান না থাকলেও ছবি

জ্বনপ্রিয় হতে পারে। এই দ্ন্টান্ত থেকে দেশী ফিল্মে একটা বড় পরিবর্তন আসা উচিত।

ষদ্যপাতি যা আছে তাই নিয়েই ছবি তোলার টেকনিকের দিকে মনোনিবেশ করলে বাংলা ছবিগ্রনি অন্তত বোদ্বাইয়ের 'আন্দাজ'-এর মতো নয়ন-মনোরম হতে পারে। অন্যপক্ষে বোদ্বাই ও অন্যান্য হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের উচিত বাংলা ছবির মতো বিষয়বদতু সদ্বন্ধে আর একট্র যন্ত্রবান হওয়া। বিদেশী ছবির থেকে অন্তত এট্রকু আমরা শিখতে পারি যে আরো অনেক কম কথা বলে কি করে পর্দায় সরস গলপ বলা যায়। তার উপরেই নির্ভর করছে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যং।



## আধ্নিক-শ্রীরাম ডব্তি

বোদ্বাই প্রকাশ পিকচার্স-এর প্রযোজনায় প্রায় প্রতি বছর পরিচালক বিজয় ভাট শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অবলন্দ্রনে একটি করে ছবি তৈরি করেন। তাঁর পরিচালনায় তোলা 'ভারত মিলাপ', 'রামরাজা', 'রামবাণ' প্রভৃতি ছবি ভারতীয় দর্শকের কাছে আশ্চর্য সমাদর পেয়েছে। প্রত্যেকটি ছবিতেই প্রেম আদিব সাজেন শ্রীরামচন্দ্র, আর শোভনা সমর্থ — সীতা। আধ্ননিক ভাষায় এ'রা দ্বজন হচ্ছেন রামসীতায় 'স্পেশালিস্ট'।

রামায়ণের, তথা সীতারাম ভক্তের দেশ ভারতবর্ষ। কাজেই চলচ্চিত্রের আধ্নিক সীতারামকে ধড়াচ্ডা পরে শৃধ্ব অভিনয় করলেই চলে না, প্ণা-লোডাতুর ভক্তবৃন্দকে সামাজিকভাবে দর্শন দিতে হয়। একবার দক্ষিণ ভারতের এক ভদ্রলোক রীতিমতো সেট্-এর মধ্যে ঢ্কে শ্রীরামচন্দ্র ওরফে প্রেম আদিবকে দন্ডবং করে ভক্তি নিবেদন করে গিরেছিলেন। আর একবার একটি ছবি শেষ করে প্রেম আদিব ছন্টিতে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় কার্কৃতি মিনতি করে এক মারাঠী ভদ্রলোক এসে ধরে বসলেন—শ্রীরামচন্দ্রকে একটিবার তাঁর গ্রেহ গমন করতেই হবে। কিছ্তেই এড়াতে না পেরে শ্রীরামচন্দ্র আবার দট্ভিওর সাজঘরে ঢ্কেলেন। পরিপাটি রামচন্দ্র সেজে গেলেন সেই ভদ্রলোকের বাড়ি। সেখানে গৃহকত্রী ধ্পদীপ জেনলে তাঁর আরতি সমাপন করে পদর্যলি নিয়ে কুতার্থ হওয়ার পর প্রেম আদিব ছাড়া পেলেন।

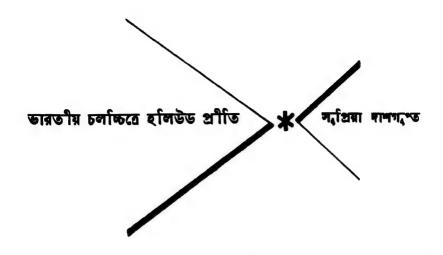

সিনেমা যন্ত্রযুগের শিল্প। তার জন্ম স্বভাবতই পশ্চিমের ঘরে। যন্ত্রের মধ্য দিয়েই আধানিক সভ্যতার বিকাশ, আর সেই যন্ত্র হচ্ছে পশ্চিমের স্থিট। আবার পশ্চিমের সঞ্জে যোগাযোগ হরে আমাদের দেশে আধানিক মানসের উল্ভব। কাজেই আমাদের উপনিবেশিক, কৃষিপ্রধান দেশে সিনেমার আমদানিও হয়েছে আধানিকতার অন্যানানা সরঞ্জামের সঞ্জে, রেলগাড়ি বা রেডিও ও টেলিফোনের মতো পশ্চিম থেকে। সাহিত্যে, সঞ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রকলায় আমাদের একটা বিরাট দেশীয় ঐতিহ্য আছে, কম বেশি তার জের টেনেই আমাদের আজকের শিল্পকলা। কিন্তু আমাদের সিনেমার মধ্যে সে ঐতিহ্য নেই। নির্ভারের অভাবে তার অভিত্য কেবলই টলারমান। সমাজ ও শিল্পকলার সঞ্জো যে সংযোগের মধ্য দিয়ে শিলেপ কমে কমে ঐতিহার বনিরাদ গভে ওঠে তার পরিচয় আমাদের সামাদের সিনেমার এখনো মেলেনি।

সমরের মাপকাঠিতে ভারতীয় সিনেমা ইউরোপ আর্মেরিকার চেয়ে তেমন কিছ্ খাটো নয়। ১৯৫০ সালে এদেশী সিনেমার ছত্তিশ বছর পূর্ণ হল, আর্মেরিকার তার ইতিহাস মোটামন্টি পঞাশের বেশি নয়।

তব্ পশ্চিমের চলচ্চিত্র-শিলেপ ইতিমধ্যেই একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আমাদের চলচ্চিত্রে যার একান্ত অভাব। কারণ খ্রুজতে গেলে বলতে হর যে বল্ট্রনভাতার সপ্রের সিনেমার যোগ গভীর হওয়ায় যেদেশে এই বল্ট্রসভাতা এখনো প্রসারিত হয়নি সেদেশে সিনেমার বিকাশও অপরিণত। মাত্র অর্থশতান্দীর ইতিহাস সত্ত্বেও পশ্চিমী সিনেমার ঐতিহ্য পশ্চিমী শিল্পকলা ও জ্বীবনের মধ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করে বহুদ্রে এগিয়ে এসেছে। পশ্চিমী চিত্রকলার রচনা, টোন; সম্পাত্রের গতি, হার্মনির নাটকীয়তা; স্থাপত্যের গড়ন; ন্ত্রের তাল; কাব্যের ছন্দ ও প্রবাহ; উপন্যাসের বর্ণনাভশ্নী; ইউরোপীয় শিল্পদ্ভির প্রি-ভাইমেনশানাল চরিত্র— এ সকলের রসায়নেই আধ্ননিক ব্রের নতুন আর্টের স্ভিট। ৩(৫৮)

কিল্ড ভারতীয় সিনেমার সংশ্যে ভারতীয় চিত্রকলার কোনো যোগ নেই। সংগীত ও ন,ত্যের যেটকু সম্পর্ক সেটকু অকারণ অপপ্রয়োগের। আর সাহিত্যের সঞ্চো সম্পর্ক বলতে গেলে বলতে হয় যে বহু শক্তিমান সাহিত্যিক সিনেমায় বাজীমাং করতে গিয়ে সাহিত্য আর সিনেমা দুইয়েরই সমূহ সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। রূপ ও রীতির দিক থেকে অন্যান্য শিলেপর সংখ্যে এদেশীয় সিনেমার কোনো যোগ দেখি না। এখানে সেখানে দু'চারটি গান বা ছবিতে আবহঝঞ্কারের প্রয়োগের মধ্যেই সিনেমা ও সংগীতের সম্পর্ক শেষ হয় না. সিনেমা হচ্ছে সংগীতের মতো তালবন্ধ গতি। ক্যামেরার প্রয়োগের মধ্যেই কাব্যধর্মী স্কৃষ্টির অবকাশ আছে। বিখ্যাত 'রোড ট্র লাইফ' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন শীতের শেষে বরফ গলে ভেসে আসার অপূর্ব পরিচ্ছেদটি তাঁদের মনে পড়বে। চিত্রধর্মী সূচিট তো আছেই, মেক্সিকান ছবি 'মারিয়া কাশ্ডেলারিয়া'-তে বৃষ্টির মধ্যে টোকা মাথায় দেওয়া লোরেন্সো রাফায়াল-এর অস্পন্ট হতে হতে মিলিয়ে যাওয়া মূর্তি শ্রেষ্ঠ চীনে ছবির কথা প্মরণ করিয়ে দেয়। আইসেন্স্টাইন-এর 'ব্যাটল্শিপ পোটেমকিন'-এ সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য — তিনেরই যোগ অতি প্রকট হয়েছে। বিরাট সেতুর ওপর, নিচ আর সামনে দিয়ে যেখানে অর্গণিত লোক সম্দুতীরের দিকে চলেছে সেখানে তিন বিভিন্ন গতির রচনা-নৈপ্রণ্যে মহং চিত্রকলার ব্যাণিত, বিশাল সিম্ফনির মতো গম্ভীর সম্পূর্ণ। ইউরোপীয় সিমফনি-সংগীতের আদর্শে এই ছবির তাল ও লয় নির্ধারিত বলে মনে হয়। আলেগ্রো অর্থাৎ দ্রুততালে আরম্ভ : আন্দান্তে বা মন্থর মধ্যভাগ : ঈষং ঢিমে আলেগ্রোয় শেষ। শোনা যায় এই ছবির নানা পরিচ্ছেদের উপযোগী সংগীত রচিত হবার পর, সেই সংগীতের ভিত্তিতে দুশ্যবিভাগ করা হয়েছিল। অথচ এ ছবি নির্বাক, সে যুগে সংগীত বাজানো হত প্রেক্ষাগুহের আলাদা অর্কেস্টায়। সম্পাদনার কাজকে এখানে আইসেনস্টাইন তাল ও লয়ের দিক থেকে দেখেছেন ও প্রয়োগ করেছেন।

চ্যাপলিনের স্ভি আইসেন্স্টাইন-এর চেয়েও মহং; তাতে অন্যান্য সমস্ত আর্ট আরো সরলীকৃত হয়ে সিনেমার জমিকে তৈরি করেছে। ফরাসী ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ নম্নাগ্রিল দেখিনি, তব্ব ককতো-র 'লা বেল্ এ লা বেইত্' দেখে বোঝা যায় কতদ্র গীতিধমী', চিত্রধমী', এমন কি ন্তাধমী' হতে পারে সিনেমা। 'ম'সিয়ে ভাসি'-তে ক্লদ রেনোয়া-র ক্যামেরার কাজে (ইনিই বাঙলাদেশে এসে পিতৃব্য জাঁ রেনোয়া-র সঙ্গে এবার 'দি রিভার' ছবি তুলেছেন) দেখা যায় যে ক্যামেরা শ্র্ধ্ব যশ্রদ্ভি নয়, ক্যামেরার পশ্চাতে যদি শিল্পীর মন থাকে তবে ক্যামেরা হয়ে উঠতে পারে দিব্যদ্ভি। আধ্রনিক ইতালীয় সিনেমার যেসব বিক্ষিণ্ড 'স্থির-চিত্র' দেখতে পাই তার মধ্যেও এক কাব্যময় বাস্তববোধের আশ্চর্য পরিচয় মেলে।

সমাজের সঞ্গে দেশীয় সিনেমার ষোগ যথেষ্ট নিবিড় না হওয়ার জন্য অন্যান্য শিল্পকলার সঞ্গে সম্পর্কও ভারতীয় সিনেমায় অনুপঙ্গিত। সিনেমা ষেন স্বাভাবিক সর্ব-সংখ্যক্ত শিল্পবিকাশের অধ্য নয়, যেন কাঁচি দিয়ে কেটে এনে জ্বড়ে দেওয়া। দেশের আটের খাপি জমিতে একটা অকারণ তালির মতো।

কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা এইখানেই শেষ হবার নয়। ষেহেতু ষদ্যসভ্যতা এদেশে যথেন্ট ব্যাপত হর্মান, সেহেতু সিনেমা এদেশে অপরিগত থাকতে বাধ্য এমন সরল ব্যাখ্যায় পূর্ণচ্ছেদ টানা চলে না। না হলে মেক্সিকো-দেশে 'মারিয়া কান্ডেলারিয়া'-র মতো ছবির ব্যাখ্যা কোথায়? সিনেমায় দেশের সঞ্জে যোগস্থাপনের প্রয়াস নেই, অন্ধভাবে বিদেশের অন্করণের মধ্যেই তার অন্তিম্ব, এই হল সব চেয়ে জর্বী ও সব চেয়ে মারাম্মক কথা। কেবল হালের বোম্বাই-মার্কা কমেডি নয়, গোটা ভারতীয় সিনেমাটাই অনেকথানি অভারতীয়।

যেহেতু চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকে এদেশে মার্কিন ছবিই বিশেষভাবে প্রচলিত তাই আমাদের সিনেমাকারদের ধ্যান-ধারণায় ফিল্ম বলতেই বোঝায় হলিউড। ইংলন্ডে তোলা মুন্টিমেয় আধুনিক ছবি এই অন্ধবিশ্বাসকে মোটেই ঘোচায়িন। ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, রুশ ইত্যাদি নানা সিনেমান্দিলেপর পরিচয় তো প্রায় অজ্ঞাত বললেই হয় এদেশে। এর ফলে সিনেমায় বিভিন্ন দেশের নিজস্ব যে একটি রুপ ও রীতি অভিবাক্ত হয়েছে তার সম্বন্ধেও কোনো ধারণা এদেশে জন্মায়নি। শ্রেন্ট ফরাসী ছবি যে একান্তভাবে ফরাসী, কিছুতেই তাকে মার্কিন বলে ভূল করা সম্ভব নয়; আবার প্রথম মহাযুন্ধ থেকে ন্বিতীয় মহাযুন্ধ পর্যন্ত জার্মান সিনেমার যে একটি অন্বিতীয় রুপ আছে যা কেবলই জার্মান, আর কিছু নয় — এই জ্ঞান আমাদের সিনেমা মহলে এখনো পেণ্ছায়্মিন। তাই ভারতীয় সিনেমায় ভারতীয়তা নেই, বাংলা সিনেমায় বাঙালীয়ানা নেই। অথচ মেক্সিকো ও চেকো-শেলাভাকিয়ার মতো ক্ষুদ্র দেশেও চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব দেশায় চেহারা আছে। শুধ্ব আচারে-বিচারে নয়, স্টাইলে, রীতিতে; বলা যেতে পারে মনের ভণ্গীতে।

বিভিন্ন দেশের মন আলাদা, মান্য আলাদা, জীবন আলাদা; সিনেমায় যদি সেই জীবনের সন্তব্ন প্রকাশ হয় তবেই তার আলাদা চেহারাটি ফ্টে ওঠে। আমাদের সিনেমায় আমাদের দেশীয় জীবনের প্রকাশ নেই, তাই হলিউডের ছাঁচে আমাদের সিনেমার ছবি সরাসরি ঢালাই। আমাদের ছবির বর্ণনাভগণী হলিউডের, কথার, সংগীতের প্রয়োগ হলিউডী, হাসারস হলিউডের গ্যাগ-এর ঘাঁচে বাঁধা। দর্শকের প্রতি আবেদনের ঢঙ পর্যশত অনেকথানি মার্কিনী। মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠ মার্কিন ছবি বলতে বোঝায় গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, মন্দিটমেয় কয়েকজন পরিচালক, ও ওয়েস্টার্ন-এর সম্দ্ধ ঐতিহ্য। কিন্তু এর বাইরে যে হলিউড সেটাই আজকাল বাজার চলতি এবং তারই গং-এ আমাদের সিনেমাকারদের চিন্তা বাঁধা। মার্কিন মন্ত্রক হচ্ছে প্থিবীর বৃহত্তম সিনেমাকেন্দ্র, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম নয়। বৃহত্তম বলেই সেখানে ফ্যান্টরীর বাঁধা নিয়মে ছকে-ফেলা, ছাঁচে-ঢালা অসংখ্য ছবি প্রতি বংসর উণগীরণ

করতে হয়। আনন্দ পরিবেশনের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধতে গিয়ে সেখানে আনন্দই বাঁধা পড়ে গেছে। ফলে হলিউডের শতকরা নিরানন্দইখানি ছবিতে প্রাণের কোনো সাড়া নেই, কেবল আন্গিকের নানা মারপ্যাঁচ, সাবজেক্টিভ ক্যামেরা আর ডীপ ফোকাসের কায়দাতেই সিনেমার পরিসমাণিত।

তারকা-প্রথার প্রকোপে হলিউডে কোনো চরিত্রের আর কোনো নিজ্ঞস্বতা নেই, তারকার চরিত্রের ফ্রেমেই গল্পের চরিত্রের মজবৃত বাধাই। ক্লার্ক গেব্ল্ছবিতে জ্বেমস বা চার্লাস বা জন যাই হবার চেষ্টা কর্মন, পর্দায় দেখলেই আপনার মনে হবে এই ক্লাক গেব্ল্ এল, জেমস বা চার্লস বা জন এল মনে হবে না। তারকার ঠাটঠমকের আড়ালে চাপা পড়েছে সত্যিকার জীবনের শক্তিশালী, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য। বিজ্ঞাপনের মোহে ফেলে তারকার মন্দ্রাদোষগর্নাল পর্যন্ত লোকের কাছে প্রিয় করে তোলার এক বিচিত্র বিদ্যা হলিউড আয়ত্ত করেছে। বাঙলাদেশেও তাই। আজ পর্যন্ত কোন বাংলা ছবিতে জহর গাণ্যুলীকে অভিনয় করতে দেখিনি মনে করতে পারি না, অথচ তাঁকে নতুন ভূমিকায় দেখলেও মনে হয় — কি ক্লান্তিকর। অন্তহীন প্রনরাব্ত্তিতে অভিনয়ের সমস্ত রস শ্বিকয়ে গেছে। তারকার জন্য চরিত্র: তারকাম-ভলীর জন্য গল্প। অর্থাৎ অমুকের এবং অমুকের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রাদোষ প্রয়োগের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা। অমনুক অভিনেতা বড়লোক না হলে তাঁর পাইণ খাবার কায়দাটা মানায় না, কমল মিত্রকে রাগীবাব, রাধা-মোহনকে দেশোম্ধারী এবং জহর গাঙ্গুলীকে ভাঁড় না বানালে বাংলা ছবির त्रमगाफ्नी मार्टेनकाठ राख याखा। जात भत्र श्वातरण्जत राजी राम प्राम्ना, वालामा वाला ঝি বা শাশ্বড়ী হলে প্রভা, মাসি পিসি হলে সত্বপ্রভা আর বৌ হলে রেবা তো আছেনই। এই তো গেল ভালো অভিনেতা-অভিনেতীদের ব্যাপার। সূমিতা বা মীরা মিশ্র আর সরকার ইত্যাদিদের বলা যেতে পারে ফেমাস এনিমিটিজ।

এর পরেও আমাদের পরিচালকেরা আত্মপ্রশংসার স্থোগ পেলেই বলেন: 'আমার ঐ সিকোয়েল্সটা কিন্তু হলিউডের ছবির চেয়ে কিছ্, কম নয়।' বলতে গেলে আজকের মাদ্রাজ্ব-বোদ্বাইয়ের ছবি মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ারের নাচগানের চেয়ে কম কিসে? নিখ্তু ফর্মলায় হলিউডের কার্বন কিপ করতে পেরেছে আমাদের দেশ এটা হয়তো অনেকের কাছে গৌরবের বিষয়। কিন্তু শিক্ষিত লোকের মনে হতে পারে যে জেমিনীর 'নিশান' ও আমাদের 'অভিমান'-এ হলিউড অনেকথানি আছে, আমাদের দেশ নেই।

বাঙলাদেশের মাঠঘাট বাংলা ছবি থেকে নির্বাসিত। আমাদের চলচ্চিত্রে স্ট্রডিওর কাঁচা রঙের গন্ধের গর্মোট। দেশজোড়া খোলা হাওয়া আর নীল আকাশ সেখান থেকে অনুপস্থিত। হলিউডের মতোই আমাদের ছবিতে চওড়া সির্নিড, মোটা থাম আর ঢালাও সোফাসেটির একটা মায়াজগং স্থি করবার চেষ্টা চলছে যার মধ্যে লোক সত্যকার জাঁবন থেকে দ্বেশ্ড পালিয়ে বাঁচতে পারে। অবশ্য সব আর্টেই

জীবন থেকে খানিকটা সরে-আসা আছে, কেননা আর্ট জীবন নম্ন; কিল্ডু সেই বাইরের সরে-আসার মধ্য দিরে অশ্তরে একটা কাছে-আসাই সংঘটিত হয়। জীবনের অবাশ্তরতা-বহুলে বাহা চেহারাটা সরে গিয়ে তার একটা মৌলিক, প্রচ্ছম রুপ र्वातरा जारम। वाक्षमात्र नमी, थान-विन, ठत्न, क्क्ष्ण, त्रममादेन, मान्य आत মান্বের জীবনবাত্রাকে নিয়ে বদি সিনেমা হয় তবে তাতে কি লোকের মন মুতি পাবে না? নিশ্চরই পাবে। সিনেমা লোকারত শিল্প, লোকের জ্বীবনকে আশ্রর করলে লোকের মনে সে আরো বেশি আনন্দ সণ্ডার করতে পারবে। প্রাত্যহিক, সতাকার জীবনের যে অনুভূতির মধ্য দিয়ে বাংলার কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছে, গুঃণী সাহিত্যিকের সাহচর্ষ সত্ত্বেও তার স্পর্শ বাংলা ছবিতে লাগছে না। 'চম্ডীদাস'-এ বাঙলীয়ানার যে স্বরটাকু ছিল তাও আজ চাপা পড়ে গেছে বন্ধ-অফিসের নকলি-য়ানার তলায়। এখনকার গল্পে চাই শহুধ্ব এক দেশোম্বারী পত্ত, একটি অকারণ তর্ণী, একটি জড়ভরত পিসতুতো ভাই, একটি জমিদার বাবা, একটি বিশাল সি'ড়ি, দু'টি বিলিতি বৈঠকখানা, পর্দায়-আঁকা মেঘের মধ্যে বসানো একটি কু'ড়ে-ঘর, আর খ্যাংরাকাঠিতে বাঁধা কিছ, লতাপাতা। হাস্যরসে হলিউডের প্রকোপের একটি বিচিত্র নমুনা দিই। 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে প্রতাপের অনুপশ্বিততে তার চেয়ারে বসে চাকর বখন তার উন্দেশে গালি পাড়তে শুরু করে তখন দেখা ষায় প্রতাপ চপি চপি পিছন থেকে এসে উপস্থিত হয়ে তার কথার উত্তর দিচ্ছে। চাকর প্রথমে খেয়াল করে না, উত্তর প্রত্যান্তর চালাতে থাকে যেন আপন মনেই, তারপর হঠাং তার থেয়াল হয়, চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে। এটা হলিউডের একটা আদ্যিকালের পুরোনো কায়দা, যাকে ওরা বলে 'গ্যাগু'। সমালোচকদের মতে এই গ্যাগ্ গ্রনিতেই হলিউডকে নিতাশ্ত খেলো করে দিয়েছে, আর আমাদের প্রারচালকেরা যখন খেয়ালমাফিক বাছাই করে যে কোনো মার্কিন ছবি দেখতে যান তখন মনে হয় অপ্ধকারে বসেই তারা যেন খাতা পেনসিলে নোট করে নেন প্রত্যেকটি গ্যাগ্-এর কারদা। অম্বক কারদাটা কোথার লাগানো বার, অম্বক শটটা চুরি করে চালানো যায় কিনা, অমুক 'মিউজ্জিক'টা মেরে দিলেই ঝড়ের সিনটা মিটে যায় — এমন সব চিন্তায় তাঁদের মস্তিম্ক সচল থাকে। হলিউডের বাইরের ছবি দেখতে তাঁদের আগ্রহ নেই কেননা সেখানে এজাতীয় নোটবই প্রায় অচল। হলিউডের যে ছাঁচে-ঢালাই করার দিক যেটা তার সব চেয়ে নিক্লট দিক সেদিকেই আমাদের পরিচালকদের নেকনজর। দেশী ছবিতে আবহ-সণ্গীতের মধ্যে তার পরিচয় সবচেয়ে স্পন্ট। চরম অস্বাভাবিকতার মধ্যে আবহ-সপণীতকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জিইরে রাখা হয়। আর সে সঞ্গীত বাজ্ঞানো হয় বিদেশী যন্তে, হার্মনি-র সাহাযো, দেশী সুরের বিদেশী অর্কেস্টায়। ভারতীয় সংগীতকে হলিউডী ফিল্ম-সণ্গীতে পরিণত করার এই যে হাস্যকর ও একান্ড করুণ প্রয়াস এর মূলেও ভারতীয়তার অভাব, অনুকরণের প্রবৃত্তি।

অথচ অনুকরণ না হলেও বিদেশীরীতির অনুসরণ, বিশেষত অনেকথানি অনুধাবনের কাজ আমাদের দেশে সিনেমা-স্ভির অণ্য হতে বাধ্য। কিন্তু হলিউডের অনুসরণ আমাদের পক্ষে একাধিক কারণে মারাত্মক। প্রথম হচ্ছে এই যে হলিউডের ফিল্ম-শিল্প মার্কিন মোটর-শিল্পের মতোই বৃহৎ ও ফল্রগত, নানা আধ্বনিক স্যোগ-স্বিধায় সম্ভ্র্য। সারা প্রথিবীই তার ক্ষেত্র। আমাদের চলচ্চিত্রের বাজার, ফল্রগত স্বিধাদি, ছবি তোলার পর্নজ হলিউডের সিকির সিকিও নয়। বিরাট দশমহলা প্রাসাদে স্থাপত্যের যে তঙ গ্রাহ্য, চার কাঠা জমির একতলা বাড়িতে সেই তঙ মানায় না। অথচ চার কাঠা জমির উপর একতলা বাড়িও স্কুলর হতে কোনো বাধা নেই। হলিউডের নকল করতে গিয়ে বাংলা ছবি নিজের থেই হারিয়ে ফেলেছে। হলিউডের মতোই এদেশেও 'আউটডোর' বলতে বোঝায় শাদা মেঘ আর যাকে বলে 'সিনারী'। ইতালীয় ছবির মতো জ্বতো-পালিশওয়ালা ছেলের বা সাধারণ চাষীর দৈনিক ইতিহাস যেন আমাদের জন্য নয়, বিরাট শ্রমাশন্তেপর দেশ আমেরিকার রীতিনীতিই আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে যথায়ে।

বিদেশের থেকে শিখতে গেলে এদেশের সিনেমাকারদের তাকানো উচিত ফরাসী দেশের দিকে, এমন কি মেক্সিকো বা চেকোস্লোভাকিয়ার দিকে, হলিউডের দিকে নয়। এদেশের বহু, পরিচালক টাকা-পয়সার ও যল্পাতির কর্মাতর নজীর দেখিয়ে নানান সাফাই গান। কিম্তু 'ওপেন সিটি', 'পাইসান' ইত্যাদির স্রষ্টা রর্সোলনী অনেক সময় শীতকালে নিজের কোট বাঁধা দিয়ে এক রোল ফিল্ম কিনেছেন (চোরাবাজারে), হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন পাওনাদারের তাড়ায়, রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বহুদিনের অকথা কন্ট সহ্য করে তাঁর এক একটি ছবি তুলেছেন। ডি সিকা বা লাতুয়াদা বা লত্ত্বিনা ভিস্কোন্ডি-র ইতিহাসও বোধ করি এই রকমই। অথচ শোনা যায় তাঁদের ছবিতে যুদ্ধোত্তর ইতালীর জীবন মুর্ত হয়ে আমাদের সাধের হলিউডকে স্তম্ভিত করেছে, ডলার অর্জন করেছে প্রচুর পরিমাণে। অর্থাৎ ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ছবি বন্ধ-অফিসের অভিনন্দন লাভ করেছে। রাশিয়ার দার্ণ দ্বিদিনে, যুল্ধ, মহামারী ও দ্বভিক্ষের মধ্যে সাবেকী সামান্য বন্দ্রপাতি নিয়ে আইসেন্স্টাইন তাঁর প্রথম ছবি তুর্লোছলেন। ১৯২৫-এ নিমিত সেই ছবি 'ব্যাটল্শিপ পোটেমকিন' এখনো প্থিবীর সর্বত সিনেমা-<mark>শিক্ষাথীদের দেখানো হয়। রাশিয়ার জনসাধারণই এই ছবির নায়ক, তাদেরই</mark> জীবনের এক বিশাল রূপ এই ছবিতে প্রতিভাত হয়েছে।

ভারতীয় সিনেমাকারের। যদি হলিউড-এর নকল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে চেন্টিত না হন তবে বিদেশী বিতাড়ন করে, আইন বানিয়ে, এদেশেই কাঁচা ফিল্ম উৎপাদন করেও তাঁরা ভারতীয় ছবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে পারবেন না। হিন্দীতে অন্দিত বিদেশী ছবির হাত থেকে তাহলে দেশী দর্শককে কিছ্বতেই ফেরানো যাবে না, বোম্বাই-এর ৩৮

র্গাণকাব্তি থেকে মৃত্ত করা ষাবে না বাংলা ছবিকে। সচেতনভাবে হলিউড-এর নাগপাশ থেকে মৃত্ত হয়ে র্যোদন এদেশের ছবি নিজস্ব ভারতীয় বন্তব্য ও স্টাইলকে খুঁজে পাবে সেদিনই সত্যকার সিনেমার স্ত্রপাত হবে ভারতবর্ষে।

\*

# 

# ছবি : জিপসি, মেরে । ভাষা : বাংলা ৷ প্রযোজক : নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স ৷

লোম্পন্তের নির্দেশ : ১নং রিল : প্রথম দ্শ্যে নায়ক ষেখানে মাতাল অবস্থায় একটি ল্যাম্পপোস্টকে আলিঙ্গন করে সিগারেট থেতে অনুরোধ করছে, সেই অংশট্যুকু বাদ দিন।

২ ও ৩নং রিল : ছবির গোড়ার দিকে অত্যধিক মাতলামোর দৃশ্যগর্নিল সংক্ষিত কর্ন। ৬নং রিল : প্রেমের দৃশাটিকে সংক্ষিত কর্ন এবং যেখানে নায়ক ও নায়িকা মাটিতে শায়িত এবং নায়িকা নায়কের দেহের উপরে এলায়িত অবস্থায় রয়েছে সেই অংশট্কু সম্পূর্ণ বাদ দিন।

৮নং রিল : ইঙিগতপূর্ণ জিপুসি-নাচগুলিকে যথাসম্ভব ছাঁটাই কর্ন।

৯নং রিল : জিপ্সিদের আন্তায় জিপ্সি মেয়েটির ব্যাভিচারের ইণ্গিতপ্র্ণ দ্ব্যাটি বাদ দিন।

১১ ও ১৪নং রিল : ছবিতে যেখানেই কলকাতার পর্বিশ অফিসার ও পর্বিশ দেখানো হয়েছে সেখানে আসল পর্বিশের বদলে নকল পর্বিশ দিয়ে অভিনয় করান এবং পর্বিশের কণ্ঠশ্বরও 'ভাব' করুন।

### ছবি : সাউথ সি সিনার। ভাষা : ইংরিজি। প্রযোজক : উটনিভার্সাল।

সেন্সরের নির্দেশ : (ক) যেখানে নায়িকা খেলাচ্ছলে জল ছিটোতে ছিটোতে তার স্কার্টটাকে একটা বেশি তুলে ফেলেছে, সেই অংশটাকু বাদ দিন।

্থ) যে দৃশ্যে একজন 'কাফে'র মালিক একটি জাভানী চাকরাণীকে চড় মারছে বলে দেখানো হয়েছে সেটিকে বাদ দিন।

#### ছবি : তারা। ভাষা : হিন্দী। প্রযোজক : আর, ডি, পরীঞ্চা।

লেন্দেরের নির্দেশ : ডিথিরী মেয়ের গাওয়া প্রথম গানের প্রথম চরণটি, যাতে বলা হয়েছে 'কলকাতা থেকে ধর্নিত-পরা বাঙালীবাব্রা এসেছে পান চিবোতে চিবোতে, পকেট তাদের থালি', বাদ দিন।

## ह्रवि : त्रिष्ठ मृद्धः। ভाষा : हेर्शित्रक्षिः। প্রযোজক : ঈগ্ল্-नाग्रनः।

লেন্সরের নির্দেশ : ১২নং রিল : ঘোড়াগাড়ির দৃশাটি, যেখানে জ্বলিয়ান ক্রাস্টার ও ডিকি পেজ এক সংগ্য শুরে আছে, সংক্ষিণ্ড কর্ন। আর যেখানে তাদের আলিংগনাবন্ধ দেখা যায় সেটুকু বাদ দিন।

১৬নং রিল : **জ**ন্লিয়ান যে দ্শো পেজের ব্কের উপর হাত রেথেছে সেই দ্শাটি বাদ দিন।

#### इवि : विक्रकी। कावा : हिन्मी। श्रासाक्षक : अविन्म-जानन्म्।

লেকরের নির্দেশ : গান্ধীন তা এবং 'জয় বোলো মহাত্মা গান্ধী কো' গানটি বাদ দিন।

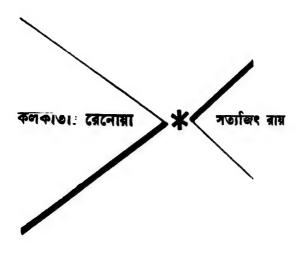

গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে গিয়ে জানা গেল যে মিন্টার ও মিসেস রেনোয়া রয়াল স্কুইটে রয়েছেন।

হোটেলে গিয়ে রেনোয়ার সংশা দেখা করব এটা আমার পক্ষে একরকম দ্বঃসাহস।
তাঁর কলকাতায় আসা নিয়ে কোনোই হৈচৈ হয়নি বটে, কিম্তু সিনেমাশিলেপ স্থানীয়
উৎসাহীদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের স্ফি হয়েছিল। কারণ, কলকাতায় তিনি
দৈবক্তমে আসেননি, জর্বরী কাজে আর কোথাও যাওয়ার পথে যে তিনি কলকাতা
ছব্রে যাচ্ছেন তাও নয়। তিনি কলকাতাতেই বিশেষ করে এসেছেন। উদ্দেশ্য :
খাশ বাঙলাদেশের যথার্থ পরিবেশে র্মার গডেনের 'দি রিভার' উপন্যাসখানির
ফিল্ম তোলা। স্বতরাং তাঁর কলকাতায় অবস্থান সম্ভবত দীর্ঘই হবে।

কিন্তু মান্বের খ্যাতি তার ধারে কাছে ঘে'ষতে দেওয়ার পক্ষে অন্ক্ল নয়; রেনােয়য়র সংশা সাক্ষাংকারের আশাও তাই একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন সময় হঠাং ক্লাইড ডি-ভিনার সংশা আলাপ হয়ে গেল। কাঠখােট্রা চেহারার এই মান্র্রটি উনিশশাে-তিশ সালের দিকে 'ট্রেডার হর্ন' ফিল্মের ফোটােগ্রাফি করে যথেন্ট অভিজ্ঞতা এবং কিছু যশও লাভ করেছিলেন। আউটডাের ছবি তােলার কাজে আজকাল তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ধরা হয়। 'দি রিভার' ফিল্মিটির প্রাথমিক চিত্রগ্রহণের কাজে তাঁর উপর তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছে। ছবিটি হবে টেকনিকালার। ডি-ভিনা থােশমেজাজে বাংলে দিলেন, 'আরে মশাই, জন চমংকার লােক, খ্রব মিশ্রুক, তার সংশা করা অত্যন্ত সহজ। যে কোনােদিন সন্ধ্যায় তার হােটেলে গেলেই দেখা হবে।' শ্রনে আমার আশুক্কা কাটল।

গিয়ে দেখা গেল, রেনোয়ার সঙ্গে দেখা করাই বে শ্ব্ধ্ সহজ্ব তা নয়, তিনি এত বেশি সক্জন আর বিনয়ী যে খ্ব সতর্ক না হলে, আর একট্ হলেই হয়তো আমি নিজেই রেনোয়ার অবগতির জন্য সিনেমার ভবিষ্যং সম্বন্ধে বস্তৃতা আরম্ভ

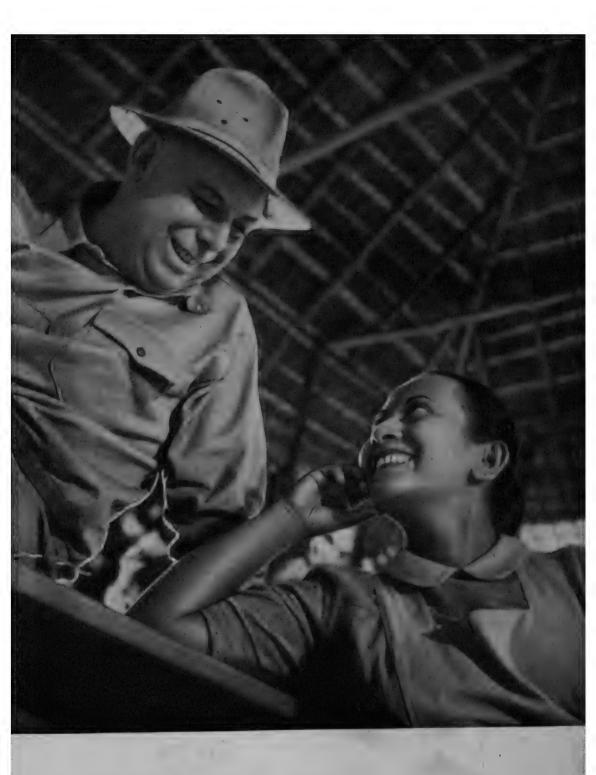

**करता : ज्ञान जाना** 

জাঁ রেনোয়া ও স্প্রভা ম্থোপাধ্যায়

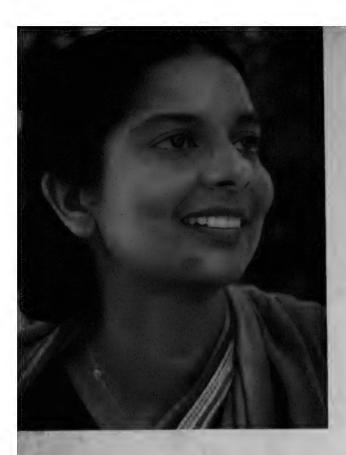

'দি রিভার' চিত্রের গোণ নায়িকা : রাধা শ্রীরাম ফটো : স্নৌল জানা

'দি রিভার' চিত্তে বাঙলার আল্পনা ফটো : স্বত মিত্ত

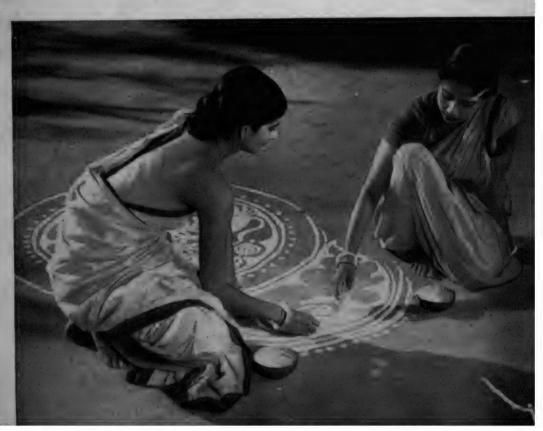



ফটো : স্বত মিত্র

ফুটো : স্বত মিত্র



পরিচালনারত রেনোয়া

करणे : ज्नीन जाना



### त्त्रत्नाया-त र्षावट्ड वाक्ष्मारम्

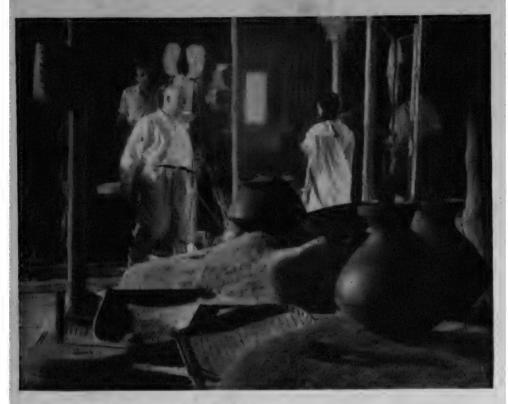

কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সম্বর্ধনা সভায়

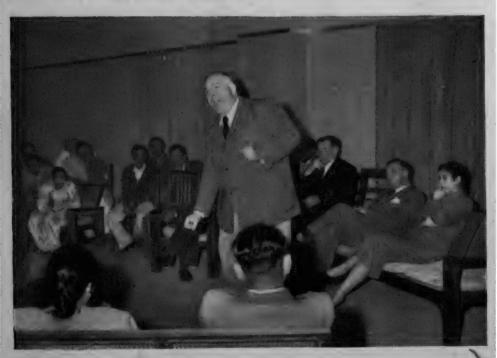

ফটো : শম্ভু সাহা

করে দিতাম। অজস্ত প্রশ্ন জিল্ঞাসা করার ছিল। বেমন, কেন তিনি 'দি রিভার' ছবি তুলতে চান? হলিউডে ফিল্ম তুলতে তাঁর ভালো লাগত কিনা? আবার কি তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসার কথা ভাবছেন? কিল্তু সময়মতো দেখা গেল আমার বেবাক প্রশেনর থেই গেছে হারিয়ে। শেষ পর্যশ্ত নির্বোধ একটি প্রশন করে বসলাম — 'ভারতবর্ষ কেমন লাগছে আপনার?'

গশ্ভীর হরে রেনোয়া উত্তর দিলেন : 'আর একট্ব ভালো করে চিনে নিরে আপনার কথার উত্তর দেব। আপাতত কলকাতা শহরের সংগ্য চেনাঞ্চানার পালা চলছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে এই শহর।'

সেই সন্ধ্যায় আর বিশেষ কিছ্ব প্রশ্ন করার সময়ই হল না। শহরে আর গণ্গায় দ্বিতনবার বেড়িয়ে এসেছেন তিনি এর মধ্যেই। সবিস্তারে তিনি সেই সব কথা শোনালেন। সেকেলে নৌকায় ভরা গণ্গা নদী তাঁকে ম্বেধ করেছে; অভিনব যা কিছ্ব তাঁর চোথে পড়েছে তাই তাঁর ভালো লেগেছে। 'এসে কি মনে হচ্ছে জানেন?' রেনোয়া বললেন, 'ভারতবর্ষ এখনো যেন আদিম মানবজ্ঞীবনের কিছ্ব মাধ্যে, কিছ্ব সরলতা বজায় রাখতে পেরেছে। এখানে মাঝিদের দাঁড় টানা, চাষীর লাঙল দেওয়া, কুয়ো থেকে মেয়েদের জল তোলা দেখতে দেখতে সেকালের মিশরীয় মার্রালচিত্র আর বাস্রিলিফ ম্তির কথা মনে পড়ে যায়।'

সারাপথ নোকোয় পাকিস্থান থেকে আসা এক আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের সঞ্চেরনোয়ার আলাপ হয়েছিল। বললেন, 'রাস্তায় কত রকম রোমাণ্ডকর অভিজ্ঞতা যে হয়েছে এদের! আমার বিশ্বাস এদের কাহিনী নিয়ে খ্ব ভালো ফিল্ম তোলা যায়।' আমি বললাম ভারতবর্ষে এমন গলেপর ছড়াছড়ি, কেউ তাকিয়ে দেখে না। 'দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে,' দ্ট প্রতীতির সঞ্চো বললেন রেনোয়া। আমি বললাম, 'নাঃ, দেখবে না। ভারতীয় ডিরেক্টাররা দিশী বাস্তবতার চেয়ে হলিউড-ছবির হন্দ কৃত্রিমতায় বেশি প্রেরণা পান।' 'আঃ, এই আমেরিকান ফিল্ম —' রেনোয়া বিষশ্ধভাবে মাথা নাড়লেন, 'এর প্রভাব আমি জানি!'

কয়েকদিন পরে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি রেনোয়ার সম্মানে এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করেন। এই সভায় রেনোয়াকে স্ক্র্ম এবং স্থ্ল হাজার রকম প্রশেনর সম্ম্বানীন হতে হয়েছিল। তাঁর মনোম্ব্রুকর ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে রেনোয়া সব ক'টি প্রশেনর উত্তর দিলেন। 'দি রিভার' সম্পর্কে বললেন যে 'নিউ ইয়ক'ার' পিরকায় প্রথমে তিনি একটি সমালোচনা পড়েছিলেন। তাতে কাহিনীর ষেট্রুক্ বর্ণনা দেওয়া ছিল তা পড়েই তাঁর ধারণা হয় যে এ নিয়ে চমংকার একটি ফিল্ম হয়তো তোলা যায়। ম্ল উপন্যাস পড়ে সে ধারণা আরো দ্য় হয় এবং তখ্ননি ফিল্মের উপযোগী করে গলপটাকে তিনি সাজাতে বসেন। গিলপী গ্যয়ার জাীবনী

নিয়ে ইতালিতে গিয়ে তাঁর একটি ছবি তোলার কথা ছিল। সেটা কাজেই ম্লতবী রাখতে হল।

আমি উপন্যাসটি পড়িনি, গলপটা কি তাও জানা ছিল না। এইট্রকু শ্ব্ব জানতাম যে বাঙলাদেশের একটি নদী, সম্ভবত গণ্গার সপে কাহিনীর কোনো যোগ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিয়ে হলিউডের ছবিতে আজগ্রবী, বিকৃত সব অপকীতি দেখার পর, প্রকৃত মহৎ একজন ডিরেক্টার সেই দেশকে নিয়ে ফিল্মে কি করেন দেখার জন্য আমার ভারি আগ্রহ ছিল। স্ত্রাং রেনোয়া যখন বললেন যে ছবিটি বিশেষ করে মার্কিন দর্শকদের জন্যই তোলা হচ্ছে, ছবিতে ভারতীয় চরিত্র আছে মাত্র একটি—তাও ইউরোপীয় পরিবারের ভৃত্য হিসাবে এবং প্রকৃত ভারতবর্ষের ছায়া এ ফিল্মে আশা না করাই ভালো—তখন অত্যন্ত হতাশ হলাম। ছবির দ্শ্যাবলী অবশ্য বাস্তবিক করেই তোলা হবে, কেননা প্রায় আগাগোড়া সব ছবিটারই শ্রুটিং হবে কলকাতায়। এটা আমার মনে হল রীতিমতো বাড়াবাড়ি! ক্যালিফনিরা থেকে এতটা পথ আসা শ্বেশ্ব পরিবেশের যাথার্থা বজায় রাখার জন্য?

'হলিউডে গেলেই বিখ্যাত সব ইউরোপীয় ডিরেক্টারদেরও এমন মতিশ্রম হয় কেন. বলতে পারেন?' প্রশ্নটা আমাদের অনেকেরই মনে ছিল, মুখে আনার সাহস ছিল ना। किन्छु त्मरकारन প्रम्नो यथन कारता ग्राथ पिरा र्दातराइट रान, ७थन উত্তর দিতে রেনোয়ার আগ্রহ দেখে আমরা সকলেই যুগপং বিস্মিত হলাম এবং স্বৃতিত বোধ করলাম। 'বলছি, তাঁদের কি হয় বলছি আপনাদের' রেনোয়া আরুল্ড করলেন. 'অতিরিক্ত শৃঙ্থলার প্রতি মার্কিন দেশের মোহই তাঁদের সর্বনাশ ঘটায়। এই মন্ততার কথা আপনারা শ্রনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বচক্ষে না দেখলে ধারণাই করতে পারবেন না ব্যপারটা কার্যত কি দাঁডায়। ধরনে আপনি আর্মেরিকায় গেছেন, কোথাও একটা ঘারতে বেরোবেন। টোন ধরতে স্টেসনে গেলেন। কি দেখবেন? দেখবেন, ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় টেনটি এল। এক মিনিট এদিক ওদিক হবার যো নেই। ভাব,ন তো কি আশ্চর্য ব্যাপার। ফ্রান্সে কখনো এ রকম ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রেন চলে না। যেহেত এতটা সময়জ্ঞান আপনার নেই, কাজেই অর্ম্বাস্ত বোধ করতে আপনি বাধ্য। তারপর স্ট্রাডিয়োতে কাজ করতে ঢ্রকলেন। আর্পান তৈরি হয়ে গেছেন, এখন আরম্ভ হলেই হয়। কি দেখবেন? না. পদে পদে আপনাকে ওদের কাঞ্চের নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। সেও বড় একটা দুটো নিয়ম নয়। অর্থাৎ আপনাকেও চলতে হবে ঘড়ি মাফিক। তা ছাড়া আছে ওদের খুটে খুটে এটা সেটা পরীক্ষা করে দেখার বাতিক। শব্দ কি রকম উঠছে তার পরীক্ষা হবে, একবার নয় দুবার। ফলে নিখ'ত শব্দটি পাবেন। ভালো! তারপর পরীক্ষা হবে আলো কেমন আছে. সেও দুবার করে। ফলে নিখৃত আলো পাবেন। সেও ভালো। কিন্তু ডিরেক্টারের স্ভিপ্রেরণার উপরেও যথন এইরকম পরীক্ষা চালাতে আসে — তখন ব্যাপারটা বিশেষ স্ববিধার দাঁডায় না।

প্রকৃত সদিচ্ছাও যে হলিউডে এসে ব্যর্থ হয়ে যায়, রেনোয়া মনে করেন তার জন্য দায়ী হলিউডের কতিপর অচল পন্ধতি। যেমন ওদের 'স্টার সিস্টেম', ফিল্ম সেন্সার করার অন্তহীন আইনকান্ন, যেমন ফিল্মকে যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তৃত করা একটা পণ্যদ্রব্য হিসাবে দেখার অভ্যাস। দৈবে কদাচিং কোনো ভাগ্যবান ডিরেক্টার মনের মতো কাহিনী, মনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী ('স্টার' নয়), আর মনের মতো ফিল্মিক স্বাধীনতা পেয়ে যান : ফলে যথার্থ ভালো একটি ফিল্ম হয়ে য়ায়। রেনোয়া নিজে হলিউডে একবার মাত্র এ ধরনের আদর্শ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে পেরেছিলেন, 'দি সাদার্নার' ছবিটি তোলার সময়।

তা ছাড়া রেনোয়া বিশ্বাস করেন যে দেশের সমধিক দ্বর্গতির দিনেই সেদেশের শ্রেষ্ঠ ছবিগ্রনি প্রস্তুত করা সম্ভব। নিশ্চিত আরামের পরিবেশ সিনেমাশিলেপর পক্ষে শত্বভ নয়। বললেন, "যুন্থের ফলে ইতালীয় ছবির কি পরিণতি হয়েছে দেখন। 'রিফ এনকাউণ্টার'-এর কথা একবার ভাবনে। লণ্ডনে যদি তখন অমনভাবে বোমা না পড়ত তাহলে ওরকম মহৎ একটি ছবি তোলা সম্ভবপর হত বলেই আমি মনে করি না। আমার মনে হয় হলিউডেও ভালোমতো একবার বোমাবর্ষণ প্রয়োজন…"

ফবলে আলো করা পলাশের একটা গাছ দেখিয়ে রেনোয়া বললেন, 'দেখন ঐ ফবলগবলো।' ছবির জন্য উপযুক্ত 'লোকেশান' সন্ধানে সেই প্রথম আমি তাঁর সংগী
হয়েছিলাম। 'কি স্কুদর, না? ফবল কিন্তু আমেরিকাতেও আছে! যেমন পরেনসেটিয়া — ক্যালিফনির্যায় অজস্র ফোটে। কিন্তু তাকিয়ে দেখন ঐ কলাগাছের ঝাড়,
তার নিচে ছোট্ট সব্জ ডোবাটি। এ জিনিস ক্যালিফনির্যায় নেই। এই হচ্ছে
বাঙলাদেশ!' রেনোয়া যে উপযুক্ত লোকেশান সন্ধানেই ছিলেন তা নয়, সেই সংশ্য তিনি খ্রুছিলেন খাঁটি এদেশী স্বরটি, প্রাকৃতিক দ্শোর সেই বিশেষ র্পটি —
ফিল্মে যা ছবি হিসেকে ছবি, আবার বাঙলাদেশের র্প হিসেবে র্প। তাঁর
কথায় : 'ছবিতে বেশি জিনিস ধরাতে নেই। ঠিক যা প্রয়োজন তা যত্ন নিয়ে
দেখাতে পারলেই হল।'

ঐ বয়েস আর ঐ বপর্র লোকের পক্ষে রেনোয়ার উৎসাহ আর কর্মক্ষমতা বিস্ময়কর। কোনো দ্শোর ঠিক ঠিক পরিবেশটি খাঁজে পেতে তিনি সম্ভব অসম্ভব জায়গায় মাইলের পর মাইল হাঁটবেন। সময় সময় কাজের মধ্যে তিনি এমন গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে যান যে তাঁর স্ফ্রী তাঁকে মৃদ্র তিরস্কার না করে পারেন না: 'কতক্ষণ তুমি রোশ্দর্রে রোশ্দরের ঘ্রছ বলতো?' কিংবা 'ছ'টার সময় তোমার না কোথায় বেরোবার কথা? ভুলে বসে আছ?'

এইরকম ঘ্রতে ঘ্রতে নিজের জীবনের কথা রেনোয়া প্রাণ খ্লে বলতেন। তাঁর

বৌবনের কথা : তাঁর বাবার কথা : ইমপ্রেশানিস্ট আন্দোলনের সব বড় বড় খ্যাতনামা শিল্পীদের কথা। কখনো ম্ংশিল্পের কথা উঠত — সিনেমার পরেই বেটা হল তাঁর সব চেয়ে বড় নেশা! আর সিনেমার কথা তো বটেই। প্রথম মহাব্দের সময় পায়ের আঘাত নিয়ে বখন হাসপাতালে পড়ে ছিলেন তখনই সর্বপ্রথম তিনি ফিলম তোলার কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করেন। আসল হাতেখাড় হয় অবশ্য অনেক পরে। ইতিমধ্যে এক দফা সাংবাদিকের কাজ করা হয়ে গেছে। উর্ব্তেজিতভাবে ফিলেম আধ্ননিক আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে রেনোয়া বললেন যে সবাক ব্গের আগে ফরাসী ফিলেমর অ-বাক ব্গ ব্থায় গেছে। কিল্ছু ফিলেম ষেই শন্দের আবিভাব হল, অমনি যেন জাদ্ব ঘটে গেল। রেনোয়ার ভাষায় : 'ফিলম য়ায়া তোলে আর ফিলম য়ায়া দেখে তাদের মধ্যে সহজ যোগাযোগের একটা গ্রুত্বার কে যেন হঠাং খ্লে দিল। সে এক দার্গ উত্তেজনা। যা কিছ্ব করতে চাই আমরা, দর্শকরা তাই ব্রুতে পারে! দর্শকমনের সেই আশ্চর্য সংবেদন না পেলে ফরাসী ফিলম পরিগতির পথে এতথানি অগ্রসর কিছ্বতেই হতে পারত না। সর্ব বিষয়ে তাদের সহায়তা পেয়েছি আমরা; ব্যক্তিগতভাবে নিজে আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে।'

জার্মান অধিকারের সময় পর্যন্ত এই সম্দ্রির ব্রগ গেছে। জার্মানদের হাতে পড়ে ফরাসী ফিল্মের বল্রগত নৈপ্র্ণ্য অবশ্য এতট্রকু হ্রাস পার্যান, কেননা, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাদের বদান্যতার দ্বর্নাম হবে — জার্মানরা তা চাইত না। কিল্তু গ্রুণের বিচারে এ সময়কার ফরাসী ছবি নিকৃষ্ট।

. তাঁর তোলা প্ররোনো ছবিগর্নালর মধ্যে 'লা শিয়েন্' ছবিটি রেনোয়ার বিশেষ প্রিয় বলে মনে হল। দঃখ করে বললেন, 'হলিউডে ওরা ওটাকে আবার নতন করে তুলিয়েছে, বিশ্রী হয়েছে। ছবিটির দ্বিতীয় ভাষা তুলেছেন ডিরেক্টার ফ্রিংস লাং। নতুন নাম হয়েছে 'স্কার্লেট স্মিট'। তিরিশের যুগের শেষ দিকে তোলা শ্রেষ্ঠ ছবি-গর্মালর মধ্যে 'লা রেইল দ্য জ্বা' ছবিটির উপরে বেনোয়ার বিশেষ পক্ষপাত। এটি হল আগাগোড়া তাঁর নিজের স্বিট। এমনকি, তিনি স্বয়ং এর একটা চরিত্রের অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। 'লা পার্তি দ্যু ক'পান্' ছবির ব্যাপারটা একট্র স্বতন্ত্র। মনে হয় ছোট গলেপর চিত্ররূপ দিলে কেমন হয়, বেনোয়া সেটাই পরীক্ষা করছিলেন। আর্থিক দিক বিবেচনা করলে এ ধরনের ছোট ছবি গোটা দ্বয়েক এক সঞ্গে দেখানো প্রয়োজন। মোপাসাঁর গলপ নিযে প্রের্বান্ত ছবিটি তোলার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল আর একটায় হাত দেবেন। কিল্ডু শেষ হওয়ার আগেই ছবি তোলার কাব্রুে ইস্তফা দিতে হয়। জার্মান অধিকারের সময় নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচিযে তাঁর এক বন্ধ নেগেটিভগ্নলি ল্রাকিয়ে রেখেছিলেন। রাহ্ম্বান্তর পর ছবিটি ছাপা হয় এবং পরিচিতি লিখে কাহিনীর ফাঁক ভরিয়ে সেটি দেখানো হয়। রেনোয়া নিজে তখনো ছবিটি দেখেননি। জার্মানরা যেদিন প্যারিসে পদার্পণ করে সেইদিনই তিনি দ্বী আর স্টকেসে ধরার মতো জিনিসপত্র নিষে প্যারিস ত্যাগ করেছিলেন।

প্যারিস থেকে হলিউড। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার অস্ববিধাট্কু ছাড়া রেনোয়ার ক্যালিফনিরা বেশ ভালো লেগেছিল। চমংকার জ্বল হাওয়া, চমংকার সব বন্ধ্রা। চ্যাপলিন স্বয়ং — ষার নাম শ্বনেই তিনি আত্মহারা — এই বন্ধ্বদের অন্যতম। চ্যাপলিনের কথা ভেবে রেনোয়া দ্বঃখ করেন। বললেন, 'মনমরা হয়ে আছেন চ্যাপলিন। আমেরিকায় কেউ বোঝে না তাঁকে।' চ্যাপলিন আর কিছ্ব করছেন কিনা এখন, জিগগেস করলাম। রেনোয়া বললেন, 'শেষ যখন দেখা হয় তখন তিনি সংগীতময় একটি প্রহসনের ছবি তোলার কথা ভাবছিলেন। ভেবেছিলেন সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে তার চরিত্র বানাবেন। কিন্তু মনে হয় সেটা আর তোলা হবে না। চ্যাপলিনও দেখলাম কাউকে চটাতে চান না আজকাল। এ ধরনের ছবি তুললে কেউ চটবেন না, তা কি হয়?'

হলিউডে তোলা তাঁর পাঁচটি ছবির মধ্যে রেনোয়া একবারও 'দি ভায়ারি অভ এ চেম্বার মেইড' বা 'সোয়্যাম্প ওয়াটার'-এর নাম করলেন না। আমেরিকায় তখন লোকের ধারণা ছিল যে ইউরোপের নাংসী-প্রতিরোধ আন্দোলনের কথাটা ভূয়া, নাংসী-কর্বালত দেশের সবাই ষড়যন্ত্রী। প্রত্যুত্তরে তিনি 'দিস ল্যাম্ড ইজ মাইন' ছবিটি তোলেন। তা ছাড়া 'দি সাদার্নার' ছবিটি তুলতেও তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল। আমেরিকা বলতে কি বোঝায় তার কিছ্ম নম্না এই ছবিটিতে আছে। চরিত্রগর্মলিও বাস্তবিক। তাঁর মতে আমেরিকায় তোলা তাঁর ছবিগ্রালির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ।

'দি উওম্যান অন দি বীচ্' ছবিটিকে কতকটা বলা যায় দ্বর্টনা স্বর্প। একটি মেয়ের জীবনে প্রেমই সর্বস্ব — কাহিনীর এই অংশটা রেনোয়াকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে দেখেন চরিত্রটির বিকাশের জন্য যা যা করা দরকার, মার্কিন ছবির আইনকান্ন মেনে তা করা অসম্ভব। ফলত যেথানে যেখানে স্কৃপষ্ট আবেগের আশ্রয় নেওয়ার কথা, সেখানে তাঁকে নানারকম ছল চাতুরী দেখিয়ে টেকনিকাল কোশলের আশ্রয় নিতে হল।

রেনোয়া বলেন ছবিতে চরিত্তগন্ত্রির আবেগের সম্পর্ক অবিকল না দেখাতে পারলে কিছুই হল না। টেকনিক শুধু তার সহায়তা করে মাত্র। সেইখানেই টেকনিকের ম্লা। তার বাড়াবাড়ি হলে ফিল্মের টেকনিক অষণা দ্খিকট্র, বরং বাধা। আমেরিকায় ওদের যত চিম্তা ছবির টেকনিক নিয়ে, হুদরের দিকটায় অবহেলা।

আমি বললাম, 'আমেরিকায় বাস্তব জীবনের ডকুমেণ্টারি ছবির আজকাল যে রেওয়াজ উঠেছে, সে বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?' রেনোয়া বললেন, "ও কিছন্ নতুন নয়। 'লা বেইত্ ইউমোইন' ছবির প্রায় সমস্ত দৃশ্য আমি লা হাভ্র্-এ খোলা হাওয়ায় তুলেছি। 'দি সাদার্নার' ছবির জন্য সামান্য কয়েকটি সেট শৃথ্য তৈরি করিয়েছিলাম। কিন্তু এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আমার ভালো লাগে না। আমার মনে হয় ফিল্ম তুলতে সময় সময় সেটের খ্ব প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া চরিয়গর্নল বাদ স্বাভাবিকভাবে আচার-বাবহার না করে তাহলে বাস্তব দৃশ্যের মধ্যে নিয়ে তাদের

দিয়ে অভিনয় করিয়ে লাভ কি? কেউ কেউ মনে করেন অ-পেশাদার লোক দিয়ে অভিনয় করালেই ফল ভালো হয়। কথাটা আমি ব্ঝতেই পারি না। অভিনেতা না হয়ে কেউ রেমার্ কি গাবার্টার মতো অভিনয় করছে — ভাবতে পারেন? আমি পারি না। ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞ অভিনেতার প্রতি আমার বিশেষ শ্রন্থা আছে।" অগাধ অভিজ্ঞতার ফলে রেনোয়া রসতত্ত্বের নানাবিধ গোঁড়ামি থেকে বিসময়করভাবে মব্রু। আমার মনে হয় তাঁর মনোভাব নিন্নোক্ত কথাটিতে চমংকার প্রকাশ হয়েছে। বললেন, 'যথনই কোনো নতুন ছবি তুলতে যাই, নিজেকে মনে করি শিশ্রে মতো, সিনেমার বিষয়ে যেন প্রথম শিশছি।'

তাঁর ইউরোপ যাত্রার আগের দিন হোটেলে গিয়ে দেখা করলাম। বাক্স ভরে ট্রাকিটাকি স্মরণচিহ্ন নিয়ে চলেছেন, কিছ্ব তাঁর ভক্তদের উপহার, কিছ্ব নিজে কিনেছেন — বাজ্ঞারে আর দোকানে দোকানে ঘ্রের ঘ্রের। যে চার সম্তাহ কলকাতায় ছিলেন — এখানে-ওখানে ঘ্রের বেড়িয়েছেন, এটা-সেটা দেখেছেন, ভেবেছেন। বাঙলাদেশ পেয়ে বর্সোছল তাঁকে। একদিকে অভিনব প্রাকৃতিক দ্শোর মাধ্রী; অপর্রদিকে নোংরামি. দারিদ্রা, দ্বঃখ। সামান্য কু'ড়েঘর দেখে তাঁকে মোহিত হতে দেখেছি, আবার একটি ভিখিরী দেখে বিমর্ষ হতেও দেখেছি। কয়লার খান দেখে এসে এত বেশি তিনি বিচলিত হয়েছিলেন যে দিনের পর দিন ঐ কথাই শ্বের্ব বলতেন। এক সময় বললেন, 'দেখ্ন, হলিউডের প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের দিশী র্নাচ কখনো যদি গড়ে তলতে পারেন, আপনারা তাহলে একদিন মহৎ ফিল্মের জন্ম দিতে পারবেন।'

নভেম্বর মাসে সদলবলে আবার তিনি কলকাতায় ফিরছেন। এদেশে খোলা হাওয়ায় ছবি তোলার সেটাই শ্রেষ্ঠ সময়। ছবির জন্য কাহিনীটি অবশ্য নতুন করে লিখতে হবে। 'লম্ডনে গিয়ে র্মার গডেনের সঞ্গে গল্পটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কিছ্ অদলবদল করার দরকার হতে পারে। হয়তো আরও কিছ্ নতুন চরিত্র যোগ করতে হবে। ইউরোপীয় পরিবারের পাশে তুলনা হিসেবে হয়তো কোনো ভারতীয় পরিবার আনা যায়।' তা যদি হয় চমংকার হবে।

সেই সন্ধ্যায় হোটেল থেকে ফেরার সময় নিশ্চিত হয়ে এলাম যে এখনো রেনোয়ার মনে অসীম সৃজনীশান্তি আছে। হলিউডে বারংবার আশাভণ্গের পর 'দি রিভার' ছবিটি হয়তো তাঁর জীবনে অভিনব এবং গ্রুত্বপূর্ণ এক পরিচ্ছেদের স্টুচনা করবে। তিনি এখন খাশ মার্কিন নাগরিক, কাজেই প্যারিসে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা স্কুর। কিন্তু আসল কথা হল হলিউডের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা। আসার স্থান হিসাবে ভারতবর্ষ মন্দ কিসে? নিঃসন্দেহে বলা যায়, রেনোয়ার স্বাধীন ইচ্ছায় এখানে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। নিয়মকান্নের বেড়াজাল তাঁকে বিরক্ত করবে না, তাঁর স্থির প্রেরণাকে দ্ব ফিরতি করে বাজিয়ে দেখবে না কেউ। আর তা ছাড়া ট্রেন নিশ্চয়ই এদেশে কোনোদিন ঘড়ি ধরে চলবে না।

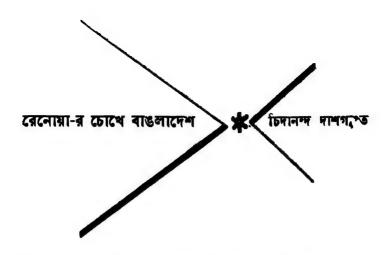

পিতার শিলপী-খ্যাতির জের টেনে চলচ্চিত্রের জাঁ রেনোয়াকে বলা হয়েছে 'সিনেমার চিত্রশিলপী'। ক্যামেরার তুলি দিয়ে তিনি পর্দায় ছবি আঁকেন। ছবি আঁকার স্ট্রাডওতে যেমন শিলপী তেমনি চলচ্চিত্রের সেট-এ জাঁ রেনোয়া; আর্টের ভিন্নপথে গিয়েও তিনি পিতৃঞ্ব ভোলেননি। তিনি যে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শ্ব্র আধ্যনিক ইউরোপীয় চিত্রশিলেপর বিশ্ববিশ্রত নেতার সমকক্ষ খ্যাতি লাভ করেছেন তাই নয়, ফিল্মে ছবি তোলার মধ্যে তুলি দিয়ে ছবি আঁকার ভাব এসেই তাঁর কাজকে মর্যাদা দিয়েছে।

পিতা-প্রের শিলপগত সম্বন্ধ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করেও বলা চলে: পিতা অগসত রেনোয়া-র ছবি একদিন ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে যে গভীরতা দিয়েছিল তাকে সিনেমার নবীন শিলেপ টেনে এনেছেন তাঁর বিখ্যাত প্রে। সিনেমা ফরাসী-দেশে শিলেপর উচ্চমার্গে আরোহণ করেছে, আসন নিয়েছে সাহিত্যের, সংগীতের ও চিত্রকলার সংগ্য একতে। বরণ্ড ইউরোপের চিত্রশিলপই আজ্ব স্তিমিত, সিনেমার আর্ট উজ্জ্বল। ফরাসী ইন্প্রেশেনিজম্-এর যুগে চিত্রকলায় যে প্রাণ ছিল তার উত্তরাধিকারী হয়েছে দুই যুন্দের মধাবতী ফরাসী সিনেমা। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শিলপচেতনাকে যাঁরা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উল্জ্বীবিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাঁরেনোয়া-র প্রান সর্বাত্তে। তিনি অগস্ত রেনোয়া-র প্রত শুব্ব নন, তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী।

সারা প্রথিবীতে সিনেমা মহলে চলচ্চিত্রে রেনোয়া-র নেতৃত্বের যে বিশেলষণ হয়েছে তা নিয়ে ইতিহাস লেখার উপকরণ আছে প্রচুর। 'রেনোয়া — নেই অথচ সর্বদাই আছেন' এই নামের এক নিবন্ধে ফরাসী সিনেমা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে নিকল ভেদ্রে বলেছেন:

"জাঁ রেনোয়া-র 'লা রেইল দা, জা'র সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সিনেমার বাস্তবতার

অধ্যায় শেষ হয়ে গেল...কিন্তু এই ছবিতে এক অধ্যায়ের যেমন শেষ, তেমনি আর এক অধ্যায়ের শ্বর্।

"...দন্ই যানেধর মধ্যবতী এই জীবনের মর্মাকে রেনোয়া আট হাজার ফিটের মধ্যে যেভাবে ঘনীভূত রাপ দিয়েছেন সেভাবে তাকে বাঝতে গেলে এই যাগের সম্বন্ধে দশখানা উপন্যাস পড়তে হয়।

"... দিগন্ত বিস্তৃত রেললাইন নিয়ে 'লা বেইত্ ইউম্যেইন'-এর যে আরম্ভ তার মধ্যে ফরাসী সিনেমাশিলেপর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আঁকা হয়ে গেছে।... কি অবলীলাক্রমে ফিলেমর এই সামান্য খণ্ডট্কু বিশান্ধ সিনেমার প্রকাশে পরিণত হয়েছে... সিনেমার জটিল ফ্রেকে রেনোয়া কলমের মতোই সহজ্ঞভাবে ব্যবহার করেছেন; শব্দের স্বাধীন নির্বাচন দিয়ে যেমন সাহিত্যের বিন্যাস, তেমনি এখানে দৃশ্যর্পের নির্বাচন ও তার সন্ষ্ঠ্ব ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশান্ধ সিনেমা সৃষ্টি।

"রেনোয়া ফরাসী সিনেমার সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে আদ্ত, পরিণত ও সর্বতোম্খী প্রতিভাবান শিল্পী…"

শিল্পী হিসাবে রেনোয়া-র মহত্ব সম্বল্ধে সমালোচকেরা একমত। চ্যাপালন বা গ্রিফিথ, আইসেন্স্টাইন বা পাব্স্ট্-এর মতো তিনিও সিনেমার অন্যতম গ্রন্থ। ১৯৪১ সালে হিটলারের আধিপত্যের সময় থেকে রেনোয়া ফ্রান্স ছেড়ে এসেছেন, তব্ এখনো ফরাসী সিনেমার মন্জায় মন্জায় তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে।

অতান্ত পরিতাপের বিষয় সিনেমাশিলেপর এত বড স্রন্থ্য ভারতবর্ষে আসাতে তেমন কোনো ব্যাপক উৎসাহ জার্গোন, বরং সিনেমামহলের দিক থেকে অনেকখানি বিরূপতার ভাব দেখা গেছে। নিঃসন্দেহে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে উন্নত চিন্তার অভাব। গত ছত্তিশ বছর ধরে কেবলই হলিউডের ছবি দেখার ফলে এদেশী পরিচালকদের মন সেই ছাঁচে ঢালা। সিনেমার উৎকর্ষ বিচারে হলিউড বহুদিন হল বাতিল হয়েছে। একে একে ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংলন্ড ও অবশেষে ইতালীয় সিনেমার জয়জয়কার হল, তব, আমাদের দেশে হলিউডের মোহ কাটল না। উল্লত ধরনের ইউরোপীয় সিনেমার সপে এদেশের যোগ র্আত ক্ষীণ, তার অস্তিত্বই যেন আমাদের চেতনার বাইরে। কাব্রেই এদেশে রেনোরা-র পরিচয় হলিউডের একজন মাম্লী পরিচালক হিসেবে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ভয়ে আমাদের সিনেমাকারেরা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, জাঁ রেনোয়া-র ভারতবর্ষে আসাকে বিদেশী ছবির নানাবিধ অভিযানের অণ্য হিসেবেই দেখা হয়েছে। সিনেমা ব্যবসায়ের বাইরে যেসব উৎসাহীরা রেনোয়াকে অভিনন্দন জ্ঞানিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি কটুন্তিও বর্ষণ করা হয়েছে অনেক। বিখ্যাত বাঙালী পরিচালক মধু বোস একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন : "হলিউড থেকে এত দ্রে তো আর 'ফাস্ট'-রেট' ডিরেক্টারকে পাঠাতে পারে না। কত খরচ! নইলে ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপরাই আসতে পারত!" হলিউডের বাইরে অন্য বিদেশী সিনেমার সঞ্গে যোগ এদেশে কত ক্ষীণ তা এই কথাতেই স্পন্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সিনেমার সম্বন্ধে যাঁদের শ্রন্ধা ও উৎসাহ আছে, এবিষয়ে যাঁরা ছাত্রের মতো চর্চা করেছেন, দিনরাত্রি চিন্তা করেছেন, তাঁদের পক্ষে রেনোয়া-র মতো মহৎ শিল্পীর সংস্পর্শে আসাটা রোমাণ্ডকর। নানা বইপত্র থেকে চলচ্চিত্রশিল্পী রেনোয়া-র যে র্প তাঁদের মনে ছিল তাকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার স্থোগ তাঁদের আন্চর্য বলে বোধ হয়। তাঁর যেসব ফরাসী ছবির সবচেয়ে খ্যাতি, সেগ্র্লি ভারতবর্ষে দেখানোই হয়নি। তব্ কোনো বিদ্যার যাঁরা বিদ্যাথী তাঁদের কাছে উচ্চুদরের সমালোচনা মারফং জ্ঞানলাভের ম্লাও কম নয়। অনেক দ্রহ্ বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বচক্ষে না দেখলেও পশ্ডিতমহলের স্বীকৃতির ফলে তাকে মেনে নিতে আমাদের বাধে না। অপর পক্ষে রেনোয়া-র যে ক'টি মার্কিন ছবি এদেশে অল্পবিস্তর পরিচিত তার মধ্যেও তাঁর ক্ষমতার কিছ্ পরিচয় আছে। বস্তুত এদেশে অনেকের কাছে তাঁর পরিচয় 'দিস্ ল্যাণ্ড ইজ মাইন' ছবির নির্মাতা হিসেবেই। 'সাদার্নার' ছবিটি এখানে দেখানো হলেও সকলের নজরে পড়েনি। বেনোয়া-র মতে এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ মার্কিন ছবি। 'বেস্ট ফিল্ম শ্লেজ' সিরিজের সম্পাদক গ্যাসনার ও নিকল্স্ বলেছেন : "সাদার্নার হচ্ছে 'মান্টারপীস ইন মিনিয়েচার'।"

আজিগকের বাধাকে রেনোয়া কথনো গ্রাহ্য করেননি। তাঁর বিখ্যাত ফরাসী ছবিগর্মল চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে তৈরি। আমেরিকায় গিয়েও তাঁকে নানা সমস্যার সম্ম্বখীন হতে হয়েছে। যেমন 'দিস ল্যান্ড ইজ মাইন' ছবি যেদিন আরম্ভ হয় প্রযোজকের উপস্থিতিতে সেট-এ সেদিন ক্রেন সহযোগে শট নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। প্রযোজক বললেন: 'এ শটে ক্রেন ব্যবহার করার কোনো দরকার আছে?' রেনোয়া এই অনিধকার চর্চায় অতিশয় বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: 'বেশ, ক্রেন নাবানো হোক। এ ছবিতে আমি ক্রেন ব্যবহারই করব না, একবারও না।' প্রযোজকের অনেক মিনতিতেও তিনি এই কথা আর প্রত্যাহার করলেন না। ছবিতে গতি আনার জন্য অন্য নানা পন্থা ব্যবহার হল, ক্রেনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। রেলস্টেশনের অনেক-গর্মলি দ্শ্যা তিনি সতি্যকার রেলস্টেশনে তোলার স্ব্যোগ পাননি। অনন্যোপায় হয়ে তিনি স্থির করলেন কেবল শব্দ দিয়েই স্টেশনের ভাব তিনি স্টিইরছেন তাতে চল-চিত্রে শব্দ ব্যবহারে তাঁর আশ্চর্য নৈপন্না দেখা যায়। এখানে পরিচালক কল্পনার সাহাযেয় আভিগকের দ্বর্শলতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করেছেন।

সত্যক্তিং রায়ের প্রবন্ধে দেখা যাবে যে এদেশে এসেই রেনোয়া দেখতে চেয়েছেন বাঙলার ঘনিষ্ঠতম র্পটিকে। নদী, জল, মাটি, গাছপালা, মান্ব ইত্যাদির কাব্যময় বাস্তবতা প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাঙলাদেশকে তিনি ট্রিসেটর চোখ দিয়ে দেখেননি, শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখেছেন। বাঙলাদেশে এসে তোলা তাঁর দি ৪(৫৮)

রিভার' চিত্রে রুমার গড়েন (ভারতবাসিনী ইংরেজ) লিখিত মূল কাহিনীতে বাঙলার ভাগ ছিল সামান্যই: যা ছিল সে কেবল পটভূমিটুকু। এই কাহিনী নিয়ে ছবি তুলতে তুলতে যত দিন যেতে লাগল, তত দেখলাম কাহিনীর রূপ কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে। একটি দুটি করে ব্রুমে অসংখ্য দেশীয় চরিত্র ও ঘটনা যোগ করলেন রেনোয়া. বাঙলাদেশ ও গণ্গা নদীই প্রধান হয়ে উঠল, ছবিতে ইংরেঞ্কের ভাগ গেল কমে। তার অর্থ এ নয় যে রেনোয়া সাহেব বাঙালী বনে গেলেন; বাঙলাকে তিনি দেখলেন বিদেশীর চোথ দিয়েই. কিল্তু গভীরভাবে দেখলেন। গণ্গা নদীই যেন তাঁর কাহিনীর কেন্দ্র হয়ে উঠল। চার্রাদকে জন্ম মৃত্যু নিয়ে সংসারের বিচিত্র লীলা, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বিরাট নদী, যার শেষ নেই। এরই মধ্যে বিকশিত হচ্ছে একটি ছোট মেয়ের মন। এই তাঁর কাহিনী। এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রেরা ভারত-প্রবাসী ইংরেজ, কিন্তু শাসক ইংরেজ নয়, মান্ত্র ইংরেজ। ভারতের জলমাটির পরিবেশে থেকে এ ইংরেজ খাস ইংরেজীয়ানা থেকে অনেকখানি বিচ্যুত। খুটি-নাটিতে হরতো সেখানে সর্বত্র সমান নির্ভুলতা নেই, ভারতবর্ষের ব্যাপারে নানা চুটি হয়তো আমাদের চোথে পড়বে, তব্ তার মধ্যে মান্ত্র হিসেবে মান্ত্রের পরিচয় আছে, হোক না সে বিদেশী। একটি এদেশী সম্পূর্ণ অর্নাভক্ত মেয়েকে রেনোয়া তাঁর বিশেষ প্রিয় চরিত্রে অবতীর্ণ করিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর শ্রন্থা এই চরিত্রের পরিণতির মধ্যে উজ্জ্বল।

রেনোয়া-র দ্থিতৈ মান্থের সঞ্জে মান্থের ও প্রকৃতির যে সম্পর্ক সেটাই অ,সল, আর কিছ্ই কিছ্ নয়। ঘটনার ঘোড়দোড়ে তাঁর আগ্রহ নেই, নাটকীয় সংঘাত, টেকনিকের কারসাজিতে তাঁর মন সাড়া দেয় না। গল্পের আদি অন্ত নিয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত নন। মান্থের মন তাঁর একমার ধ্যানের বস্তু। ছবি তুলতে গিয়ে আর যা কিছ্কে তিনি টানেন সবই মান্থের উপর আলোকপাতের জনাই। এদিক থেকে 'দি রিভার' অনবদ্য গল্পকারিতার নিদর্শন না হয়ে উঠলেও রেনোয়া-র কাব্যময় দ্থির কিছ্মপরিচয় নিশ্চয়ই দেবে। সর্বাজ্যস্কের পরিণতির পথে তার বাধা হয়তো এইখানে যে 'দি রিভার' এদেশে তাঁর প্রথম ছবি। যখন এ ছবির কাজ শেষ হল তখন তিনি বললেন : 'এখন আমি যতদ্বে এদেশকে জেনেছি তাতে এবার সতিয়ই ছবি করা যায়।'

রেনোয়া-র পরিচালনাকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার জন্য অনেকে গণগার তাঁরে তাঁর কাজ দেখতে যেতেন। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ত সেটা হচ্ছে আভিনেতা-অভিনেতা থেকে সামান্য কমা পর্যন্ত সকলকে তাঁর আপন করে নেবার ক্ষমতা। সকলের মনে তিনি অতি সহজে এই বোধ জন্মিয়ে দিলেন যে তাঁরা সকলে মিলে একত্রে একটা কিছু স্থিত করছেন। এই বোধের ফলে সকলের কাজে এমন আনন্দের ভাব এসেছিল যাতে প্রত্যেক কমা ই নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিতেন। সারাদিন দার্ণ গ্রীদ্মের রোদে মাঝগণগায় টলোমলো নোকায় দাঁড়িয়ে তাঁকে কাজ

করতে দেখেছি। প্রোঢ় বয়সে তাঁর আন্চর্য কন্টসহিষ্কৃতা দেখে অন্যেরাও প্রেরণা পেতেন। ছবির কোনো দৃশ্য বিষয়ে তাঁর মনের যা কল্পনা ছিল তাকে নিখ্তভাবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর পরিশ্রমের অবধি ছিল না। তাঁর সব চেয়ে আশ্চর্ষ গুণ ছিল অভিনেতার মনে নিজের কল্পনাকে সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অভিনেতার মনকে প্রচুর ভাবভগ্গী ও ভাঙা ইংরিজীর সাহায্যে তিনি নিপ্র্ণ-ভাবে তার ভূমিকার জন্য তৈরি করতেন। সেট-এ অভিনেতার সংগ্যে অন্য কার্বর কথা বলার বিরুদ্ধে তাঁর কড়া নিযেধ ছিল। এই নিয়মের বিন্দুমাত ব্যতিক্রম দেখলে তিনি রাগে অণ্নমূতি হয়ে উঠতেন। একমাত্র সেট-এই তাঁকে বিচলিত হতে দেখেছি। একদিনের কথা বলি। 'হ্যারিয়েট' বলে একটি ছোট মেয়ের গ্রের্ছপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য কয়েকজনের পরীক্ষা চলছিল এক বাগানে। যে মেরেটির উপর তার ঝোঁক ছিল, ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে তিনি বহুক্ষণ ধরে গল্প করে, ভূলিয়ে অবশেষে ক্যামেরাকে ইণ্গিত করলেন। মেরোটির প্রায় অজ্ঞাতেই তার মুখের নানা দিক ও নানা ভাব স্বাভাবিকভাবে ক্যামেরায় তোলা হল। রেনোয়া তাকে হাসালেন, আশ্চর্য করলেন, অবশেষে রাগিয়ে দিলেন পর্যন্ত। পার্ট বলানোর কোনো চেষ্টা না করে তিনি কেবল লক্ষ্য করতে লাগলেন মেয়েটির স্বাভাবিক প্রবণতা. স্বাভাবিক শ্রী। মেরেটি রোদে চোখ চাইতে পার্রাছল না। ক্যামেরাম্যান বিরক্ত হরে তাকে এক সময় ধমক দিলেন : 'ফেবর ্যারীর রোদে চোখ চাইতে না পারলে টেকনিকালারে তুমি কি কাজ করবে।' রেনোয়া তীব্রভাবে ক্যামেরাম্যানকে বলে উঠলেন : 'সমস্ত নন্ট করলে তুমি: এতক্ষণ ধরে যা কিছু, তৈরি করলাম — সমস্ত নষ্ট করলে!' শ্বাটিং ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা থেকে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে তাঁর এমন মনোমালিন্যের উৎপত্তি হল যে আসল ছবি তোলার সময় তিনি তাকে জবাব দিয়ে নিজের দ্রাতৃত্পত্র ক্লদ রেনোয়াকে (যিনি 'ম'সিয়ে ভাাঁস" ছবিতে কাজের জন্য অস্কার পেয়েছিলেন) নিয়ে আসেন। অথচ ইতিপূর্বে ক্রদ কখনো টেকনিকালারের কাজ করেননি।

একদিন একদল ইংরেজ রেনোয়া-র সেট-এ এসে ভিড় করল। কাজ ফেলে এগিরে এলেন রেনোয়া। বললেন : 'এটা একটা ল্যাবরেটরী। এখানে আমরা কাজ করি। এই আর্টিস্টরা সকলেই মান্ধ। এটা চিড়িয়াখানা নয়। আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব। আমার সংগ্যে আলাপ করতে হলে হোটেলে আসবেন, সেখানে যথাসাধ্য আপনাদের আদর-যত্ন করব। এখানে আসবেন না।'

এই ঘটনাগর্নলর মধ্যে নিজের কাজের প্রতি রেনোয়া-র আশ্চর্য নিষ্ঠার পরিচয় আছে। সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের সঞ্গে সাহিত্যের প্রতি বড় সাহিত্যিকের, চিত্রশিলপ ও সঞ্গীতের সম্বন্ধে বড় শিল্পীর বা সঞ্গীতকারের মনোভাবের কিছ্মাত্র পার্থকা নেই। সিনেমার যেহেতু একটা ব্যবসায়িক সন্ত্রা আছে তাই তার স্থিকির নিয়ম সবই আলাদা একথা তিনি মানেন না। বরণ্ড তিনি বলেন যে দশ্বকক

সত্যিকার আনন্দ দিতে গেলে নিজেকে সত্যিকার শিল্পী হতে হবে। ফাঁকি দিয়ে আনন্দ দেওয়া যায় না।

সিনেমা সম্বন্ধে রেনোয়া-র সঞ্গে বহুবার দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়েছে। তাঁর মতে গলপ বা আণ্গিকের চেয়ে মানুষের চরিত্ত অনেক বড়।

'আর্টের বন্ধব্যের চেয়ে রূপ এবং স্টাইলই বেশি জরুরী। আমার মতে একজন ডিক্টেটারকে দিয়ে যদি আইন করানো যেত যে সব পরিচালককেই কিছুদিন ধরে কেবলই এক বিষয়ে ছবি করতে হবে তাহলে ভালো কাঞ্চ অনেক বেশি দেখা যেত। আমরা তো ছবি করি না, কেবলই দেখি লোককে কি করে চমক লাগানো যায়। এ যেন দরজার আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে চমকে দেওয়ার মতো। এরই নাম আমরা বলি নাটক। এর পর কি. ওর পর কি এই চিন্তাতেই আমরা কেবল লোককে উত্তেজিত করে রাখি। এটা কেমন, ওটা কেমন বোধ করার সাুযোগ দিই না। ভালো আর্ট তথনই সূষ্টি করা যায় যখন বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শক আগে থেকেই পরিচিত। যেমন শেক্সপীয়ারের বা গ্রীক নাটকের গল্প সে যুগে সকলেরই জানা ছিল, এদেশে রামায়ণ মহাভারতের গল্প সবাই জানে, অথচ তা থেকেই যুগে যুগে অসংখ্য সার্থক স্থিত জন্ম। গলেপর যখন নতেনত্ব থাকে না তখনই শিল্প স্থিতৈ স্তিতাকার ব্রিদানস আসে — আসে চরিত্র, আবেগ, দুশ্যরপে। সকলেই এক গলপ নিয়ে ছবি তুললে তাতে কার্ব ছবি ভালো হত, কার্ব বা মন্দ: জানা যেত কে সত্যিকার শিল্পী. কে নয়। আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টের ছবির বিষয়বস্তু প্রায় পৌরাণিক হয়ে গেছে, তার কি কি ঘটনা থাকবে তা সকলেরই জানা। কাজেই পরিচালককে সেখানে নির্ভার করতে হয় চরিত্র, ছবির গতি ও দুশার্পের উপর, জানা ঘটনাকেই নতন করে সাজানোর ক্ষমতার উপর। তাই সেদেশে অন্য নানা জাতের ছবির জন-প্রিয়তা কমে যাচ্ছে, ওয়েস্টার্ণের কমছে না। শেক্সপীয়ার বা মোলিয়ের কখনো গল্প উশ্ভাবন করেননি, সেটাই তাঁদের মহৎ গ্রেণ। আলেকজাণ্ডার ডমা কেবল গল্পই উম্ভাবন করেছেন, আর কিছু, করেননি, তার ফল কি হয়েছে আমরা জানি। তোমাদের দেশের সাহিত্যে এই গণে যথেষ্ট রয়েছে। তোমরা যদি কেবলই রাধাকুঞ্চের কাহিনী নিয়ে নানা ভাবের ছবি করে যাও তাহলে হয়তো বা তার থেকে একটা দেশীয় স্টাইলের উদ্ভব হতে পারে।

গোড়ার দিকে ভারতীয় অভিনেতা অভিনেতীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে রেনোয়া-র
মনে হয়েছিল — এরা অভিনয় করাকে নকল করা মনে করে কেন? অভিনয় হচ্ছে
ভাবকে প্রকাশ করা। 'ক্রমেই ব্রুতে পার্রছি তোমাদের ছবি কেন তেমন ভালো হচ্ছে
না। যল্বপাতির টেকনিক তো এদেশে ইতালীয়ান বা ফরাসী ছবির চেয়ে কিছ্র্
খারাপ নয়। ম্শকিল হচ্ছে অভিনয় আর চিত্রনাট্য নিয়ে। তোমাদের অভিনয় বড়
বেশি ধরাবাঁধা; রাগ দেখাতে হলে এরকম, কাল্লা দেখাতে হলে ওরকম। চিত্রনাট্য
অবশ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভালো করে লিখতেই হবে, নইলে কিছ্রই হবে না।



करों : गांभान नानाान

न्था भ्रामाशास

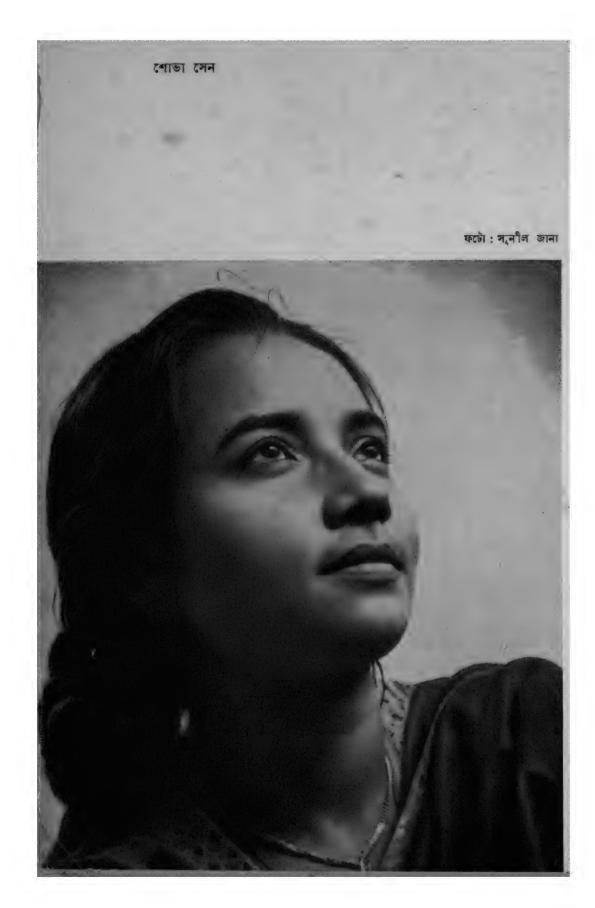

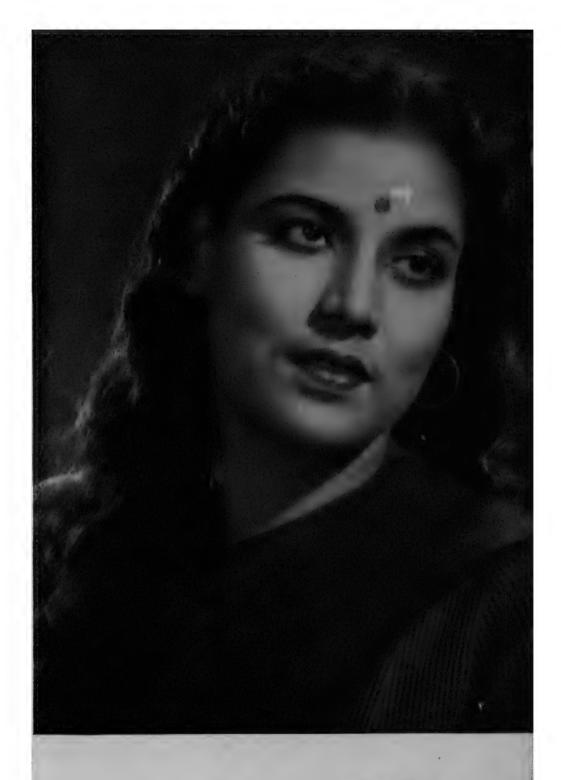

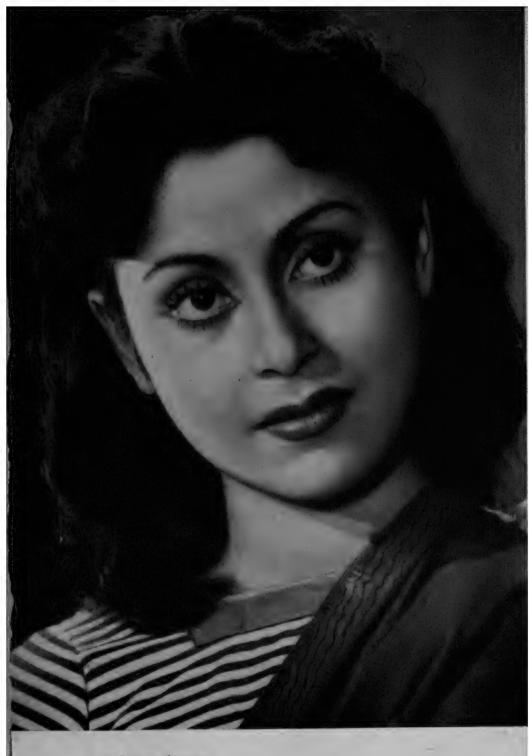

न्याजितया विश्वाम

তবে অভিনয়ের ব্যাপারে ঠিক কি যে হওয়া উচিত সেটা আমি কিছ্বতেই ধরতে পারছি না। ইউরোপের বাস্তব-ঘে'ষা অভিনয় হয়তো তোমাদের জিনিস নয়। তোমাদের অন্যান্য আটে যেমন পরিস্কার রীতি পর্ম্বাতিতে বাঁধা, তেমনি হয়তো তোমাদের অভিনয়ও রীতিবন্ধভাবে প্রকাশ পাবে। তবে বিপদ হচ্ছে এই যে তোমাদের দেশী চলচ্চিত্র কথনো খ্ব বাস্তব, কথনো অত্যন্ত রীতিবন্ধ। হয় সবটাই বাস্তব করতে হবে — ইউরোপের মতো — নয় সবটাই সরল চঙে বাঁধতে হবে, এদেশের ঐতিহার রীতিতে। দুইয়ের সংমিশ্রণ বড় চোখে লাগে।

'সিনেমা এসেছে ইউরোপ থেকে, কাব্রেই তার ইউরোপীয় বাস্তব-ভাবটা এদেশে অনেক জারগার চেপে বসেছে। ইউরোপের মধ্যবিত্ত লোক শিলেপ বাস্তবের হ্বহ্ নকল চার। কোনো ছবিতে যদি এমন কিছ্ম আঁকা থাকে যা সে কখনো দেখেনি বা জানে না, তাহলে সে বিমন্থ। তোমাদের দেশের আঁকা ছবিতে — রাজপ্রত ছবি থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত — সবটাই কালপনিক রুপ, বাস্তবকে তাতে অনেক বাঁকিয়ে চুরিয়ে শিলেপর রুপ দেওরা হয়েছে। চোখে যা দেখি তার হ্বহ্ম নকল নেই। কেবল তার অন্তনিহিত স্বরটা আছে। তব্ম এদেশের লোক বহ্ম শতাব্দী ধরে তাকেই মেনে নিয়েছে। এটা কত বড় গুণ তা বলা যার না। মনে হয় তোমাদের সিনেমাতেও বোধহয় আঁকা ছবির ঐ কালপনিক রুপটা এলেই ভালো হবে। ইউরোপের মরীচিকার পিছনে ছুটে কোনো লাভ হবে না। আমি এ সমস্যার কিছুই এখনো বুঝিনি, তব্মনে হয় তোমাদের অন্যান্য শিলেপর যেটা চরিত্ত সেটাই সিনেমায় আসা দরকার।

আমাদের দেশের সিনেমা সম্বন্ধে রেনোয়া-র গভীর চিন্তার মধ্যে ভবিষ্যতে যথার্থ ভারতীয় চলচ্চিত্রের কি রূপ হবে তার ইঙ্গিত মেলে। ই. বি. হ্যাভেল্ বিদেশীর নকল থেকে ভারতীয়তার দিকে এদেশী চিত্রকলার মোড় ফেরাতে একদিন সাহাষ্য করেছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্য ও চরিত্রের প্রতি দ্দি আকর্ষণ করে রেনোয়া হয়তো বা সিনেমার ক্ষেত্রে যথার্থ ভারতীয়তার বীজ্ঞ বপন করে গেলেন। চলচ্চিত্রে সেই ভারতীয় জীবনকে আমরা কবে যথার্থভাবে দেখব?

সমালোচক হিসেবে মনে করি 'দি রিভার' ছবির ম্লা রেনোয়া-র শ্রেষ্ঠ শতরে নাও উঠতে পারে — তার কারণ আগেই বলেছি — কিন্তু তব্ হয়তো বিদেশীর হাতে বাঙলাদেশের এমন একটা চেহারা পর্দায় ধরা দেবে যেটা বাংলা সিনেমা আজ্ব পর্যন্ত স্থি করতে পারেনি। এটা যেমন আমাদের অপমান, তেমনি সোভাগ্য হতে পারে। অন্তত আরো কিছ্ লোক দেখতে পাবে যে বাংলা সিনেমা ইচ্ছা করলে কি হতে পারে এবং সাত্য সাত্য কি হচ্ছে। একজন পরিচালকও যদি ব্রুতে পারেন যে রেনোয়া যা করেছেন সেটা কেবল যন্দ্রপাতির টেকনিক দিয়ে স্থিট নয়, গভীর অন্তুতি ও উচ্চ সংস্কৃতির স্থিট; আমাদের ছবিতে আমাদের দেশীয় জ্বীবনকেই জানতে আর জানাতে হবে, তাহলেই তাঁর এদেশে আসা সার্থক।

ভারতবর্ষে, চলচ্চিত্র শিলপ যেখানে অজ্ঞানতার অতল গহরুরে পড়ে রয়েছে, সেখানেই একজন মহং শিলপীর আসা প্রয়োজন ছিল। 'দি রিভার'-এর বিদেশী প্রযোজক কোন্পানীর যতই ঔন্ধত্য থাকুক না কেন, বিদেশীর এদেশে অভিযান সন্বন্ধে আমরা যে রায়ই দিই না কেন, ফিল্ম তুলতে রেনোয়া-র এদেশে আসা একটা স্মরণীয় ঘটনা। এই সংস্পর্শের পূর্ণ স্বযোগ আমরা গ্রহণ করলাম না, তব্ব তার কিছ্ব ফল একদিন আমরা নিশ্চয়ই দেখব।



### বিবিধ প্রস্থেগ রেনোয়া

উদয়শণ্করের 'কাশ্পনা' সম্পর্কে : এ ছবিতে উদয়শণ্করের অসামান্য প্রতিভা সর্বায় জবলজ্বল করছে...কিন্তু তিনি নিজেকে দেখাতে বড় বেশি ব্যস্ত... শিক্পীর আরো বিনয় থাকা উচিত।

ৰাংলা ক্রিডিও সম্পর্কে: ফ্রান্সে এক কালে আমরাও এ রকম ছোট স্ট্রাডিও, সামান্য যাত্রপাতি নিয়ে কাজ করেছি। সেটাই ছিল ফরাসী চলচ্চিত্রে স্বর্ণ- ব্রুগ। ফিল্মে শাদা কালো কাজের পক্ষে এ ধরনের স্ট্রাডিও মোটেই মণদ নর। চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্র যাত জটিল হয়েছে শিলপ হিসেবে চলচ্চিত্র তত অগ্রসর হর্মনি, বরণ্ড উল্টো ফল হয়েছে। দ্বর্গতির মধ্যেই বোধ করি প্রথবীতে সব চেয়ে ভালো চলচ্চিত্রের স্টিট্, আরামের মধ্যে নয়।

**অলিডিয়ার-এর 'হ্যামলেট' সম্পর্কে** : খ্ব উ'চু জায়গায় উঠে নিচের দিকে তাকালে মাথা তো ঘ্রবেই — তার সপে শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট'-এর কি সম্পর্ক ?

চ্যাপালন সম্পর্কে : চ্যাপালনের বিষয়ে আর কি বলব ? তিনি সিনেমার গ্রের্। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।

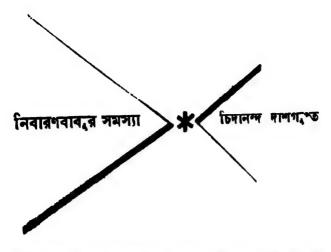

ব্যবসায়িক সিম্পির নামে বাংলা চলচ্চিত্রে নানাবিধ অনাচার চলে আসছে। উৎসাহী কোনো ব্যক্তি যথন তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন তথন সিনেমাকার বলেন ব্যবসার থাতিরেই তাঁকে রুচির বিকার সইতে হয়। বলা বাহ্নল্য সিনেমা একাধারে ব্যবসা এবং শিলপকলা, শ্না পকেট নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাধা নেই, কিন্তু বাবসায়িক সাফল্য ছাড়া সিনেমা টেকে না। এমন কি সরকার স্বয়ং যদি সিনেমাশিলেপর পরিচালনা করেন তব্তু তার প্রতিদানে অর্থের আমদানি চাই, কেননা অর্থ এমন বস্তু যার শেষ আছে। কিন্তু শ্ব্রু ব্যবসায়ের প্রশ্ন তুলে বাংলা সিনেমার বিরুদ্ধে আর সমস্ত অভিযোগের মুখ যখন বন্ধ করা হয়, তখন দেখা দরকার নিছক ব্যবসায়িক বিচারে তাহলে বাংলা সিনেমার অবস্থা কি রকম, কি ভাবে ছবি তৈরির টাকা আসে, আর তার পরে ছবি তোলা হলে সে ছবির পরিবেশন ও প্রদর্শন এবং অবশেষে অর্থের প্রনর্শ্বার ও লাভের হিসাব পর্যন্ত বাংলা ছবির চাকা কেমন করে ঘোরে।

প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক ও দর্শক এই নিয়ে সিনেমার ব্যবসায়। এর মধ্যে প্রথম স্থান হচ্ছে প্রযোজকের, কেননা তাঁরই টাকায় বিক্রয়যোগ্য যে জিনিস তৈরি হয় তার বিক্রয়লম্থ অর্থের মধ্য থেকে লাভের ভাগ পান পরিবেশক ও প্রদর্শক। প্রযোজকের পরই দর্শকের স্থান, দর্শকের সহযোগিতার উপরেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের বিনিয়াদ। মধ্যস্থ যাঁরা, তাঁরা কেবল যোগাযোগ স্থাপন করেই লাভের অংশীদার। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রযোজকের অবস্থার উপরই সমগ্র সিনেমা-ব্যবসায়ের একাল্ড নির্ভর। সিনেমা-ব্যবসায়ের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তাই প্রযোজকের অবস্থা থতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

একট্ব খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যে বাঙলা দেশে প্রতি বছরে গড়পড়তা যথেন্ট ছবি তৈরি হলেও স্থায়ী প্রযোজক কোম্পানির সংখ্যা অত্যন্ত কম। বেশ্সল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের মতে ১৯৪৯ সালে সাতচল্লিশটি ছবি রিলিজ হয়েছিল। তার মধ্যে চল্লিশটির ক্ষেত্রে তাঁরা প্রযোজক কোম্পানির নাম প্রকাশ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে এই চল্লিশটি ছবি প্রযোজনা করেছেন পর্যাত্রশটি কোম্পানি। তার মধ্যে একটির বেশি ছবি তৈরি করেছেন মাত্র চারটি কোম্পানি। ১৯৪৮ সালে একাধিক ছবি তৈরি-করা প্রযোজক কোম্পানির সংখ্যা ছিল দুই। '৪৯ সালে হিন্দী-বাংলা মিলিয়ে কলকাতায় চোঁহিশটি সম্পূর্ণ নতুন প্রযোজক কোম্পানি সিনেমা ব্যবসায়ে নেমেছেন। বেজাল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের ইংরিজি মুখপত বি. এম. পি. এ, জ্বানুয়ারী ১৯৫০-এর সংখ্যাতে প্রকাশিত এই হিসাব থেকে দেখা যাবে स्य वाश्मा इिवत अधिकाश्म श्रास्याङ्ग व्यास्य स्थासी निर्मा वावनासी नन । शाँठ इसीं । কোম্পানি বাদে আর সকলেই ইংরিজিতে যাকে বলে 'এ্যাডভেণ্ডারার'। যুদ্ধের বাজারে টাকা করে যুশ্ধের শেষে তাঁরা সিনেমা-বাবসায়ে হাত দিয়েছেন এবং অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে হাত গ্রুটিয়ে নিয়েছেন। এ'দের মধ্যে কেউ হয়তো আগে ছিলেন তেলের ব্যবসায়ী, সিনেমায় ধাক্কা খেয়ে এখন লেগেছেন বাড়ির ব্যবসায়ে। ফলে প্রযোজক মহলের মতামতের জোর নেই, কেননা নানা ধরনের লোকের এই রকম আকম্মিক ভিড়ে কোনো বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নয়। প্রযোজকের স্বার্থের দিকে কেউ নজর দেন না, যে যার সাময়িক স্বার্থ নিয়েই বাস্ত। দর্শকের রুচিকে বোঝবার ক্ষমতাও নেই, কেননা সে অবকাশ তাঁদের জোটে না। ধর্মশালায় অতিথির মতো তাঁরা দু, দিনের বাসিন্দা, বাড়ির ছাত যদি একমাস পরে ভঙে পড়ার মতো হয় তাতেও দ্রশ্চিক্তা নেই : দুর্নিন বাদে অন্যত্র উঠে যাওয়ার চিক্তায় মোটামুটি তাঁরা নির্ভয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রযোজকের মধ্যে যোগাযোগ নেই, মতের মিল নেই, চলচ্চিত্রের ভবিষ্যাৎ উল্লাতি বিষয়ে সমবেত চিন্তা নেই। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের মধ্যে বাগানবাডিতে পিকনিক করার সুযোগ সুবিধা খাঞ্জতে যাঁরা আসেন তাঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট। সে বাডি যতই পোড়ো হোক. কোনো কিছাই তাঁদের ফার্তিতে বাদ সাধে না. বরং সাবিধা আছে।

অন্যান্য দেশে প্রযোজনার ব্যাপারে স্থায়ী ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। তাই আমেরিকায় 'সেণ্টাল কাস্টিং বার্রো', কর্মচারীদের জোরালো ইউনিয়ান, গবেষণার নানা ব্যবস্থা, ইংলন্ডে 'ফিল্ম এ্যাকাডেমি', 'ব্টিশ ফিল্ম ইন্সিট্যর্ট'-এর প্রতি প্রযোজকের সহযোগিতা। বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে টাকা ঢালা হয় যথেন্ট কিন্তু স্কুসপন্ট কোনো নীতির অভাবে কোনো দিকেই উম্লতি নেই। গত বছরের সাতচল্লিশটি ছবিতে বাদ ধরা যায় গড়পড়তা এক লাখ প'চিশ হাজার করে থরচ হয়েছে তাহলে মোটমাট টাকার অঞ্চ দাঁড়ায় চুয়ায় লক্ষ প'চাত্তর হাজার টাকা। গরিব দেশের পক্ষে এই টাকার অঞ্চটা মোটেই নগণ্য নয়। আয়তনের দিক থেকে প্রযোজনার ব্যবসায় বিরাট। তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র ব্যবসায় সংকট থেকে সংকটের দিকেই শ্ব্রু এগিয়ে চলেছে। নিজেদের অনৈক্য ও দ্বর্বলতার ফলে প্রযোজকের অবস্থা আজ নিতান্ত কাহিল, সিনেমা ব্যবসার অবস্থা তথৈবচ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন আগামী বংসরে প্রতিটি সিনেমা

হাউসে দেখাবার মতো বথেষ্ট বাংলা ছবিই পাওয়া বাবে না। বে সংকট আজ্ব প্রযোজককে গ্রাস করছে, পরিবেশক ও প্রদর্শকের পরম্ব্যাপেক্ষী পণ্গপালকেও তখন তার কবলে পড়তে হবে।

বর্তমান অবস্থায় বাঙলাদেশে একটি ছবি প্রযোজনার ইতিবৃত্ত একবার অন্সম্ধান করে দেখা যাক। নিবারণবাব্র হয়তো হাজার আশি টাকা ব্যবসায়ে নিয়োগ করবার ক্ষমতা আছে। পরিচালক বা প্রযোজক হারাধনবাব্ হয়তো আত্মীয়তা বা বন্ধ্তার স্ত্রে তাঁকে সিনেমা ব্যবসায়ে নামতে রাজা করালেন। কিছ্বদিন কাজ করে আরো টাকার জন্য পরিবেশকের শ্বারস্থ হতে হল। টাকার স্ক্রে, তদ্পরি লাভের শতকরা পনেরো-কুড়ি ভাগ কব্ল করে টাকাটা আদায় হল, ছ'মাসের জায়গায় মোটমাট দশ মাসে ছবিটিও তৈরি হল। সে ছবি সেন্সার হতে গেল আরো কয়েক মাস। তার পর পরিবেশকের হাতে ছবি তুলে দিয়ে রিলিজের অপেক্ষা। এদিকে রিলিজ-হাউস খালি নেই। বছরখানেক আরো হয়তো চুপঢাপ বসে থাকা। ইতিমধ্যে আর একখানি ছবির জন্য হারাধনবাব্র হয়তো শাঁসালো আর একটি নিবারণবাব্রকে নামিয়েছেন। এক নম্বর নিবারণবাব্রর টাকা এদিকে এক বছর আটকা পড়ে আছে, ইনকাম টাক্স-এর মোটা অত্বক ধার্য হয়েছে, অন্য ব্যবসায়ের তাগিদ প্রচুর, উপার্জনের পথ অনেকথানি বন্ধ। বছরখানেক পরে তো ছবি রিলিজ হল। নিবারণবাব্র, বলা বাহ্বল্য, সিনেমার সম্বর্ণেধ কিছ্ই জানেন না, কাজেই তাঁর ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। মনে করলেন এবার বৃত্রিঝ লাভের হিসাব করা চলতে পারে। কিন্তু তাঁর দুর্দশার এখনো অনেক বাকি।

র্ষাদ ধরে নেওয়া যায় যে, নিবারণবাবার ছবি — যার নাম হয়তো 'যাংগের সমস্যা' বা 'কালের গতি' কিম্বা 'আঁথিজল' — একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও দর্শকের মনোমতো হয়েছে, তাহলে দেনা-পাওনা চুকিয়ে তাঁর ঘরে কি আসবে সেটা দেখা যাক। তাঁর খরচ হয়েছে মোটামাটি এই :

| কাহিনী কেনার খেকে শ্রু করে ছবির<br>রিলিজের প্রেকার বিজ্ঞাপন-খরচ<br>ছবির দশটি কপি করাতে | <br>      |            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
|                                                                                        | <u>ৰো</u> | <b>6</b> : | <b>3,</b> ₹ <b>6,</b> 000, |

ধর্ন কলকাতায় তিনটি সিনেমাগ্রে তাঁর সেই ছবি প্রকাশ হল, চার সম্তাহ তাঁর ছবি চলল। মোটামন্টি টিকিট বিক্রি হল এক লক্ষ টাকার। কিন্তু প্রতি সিনেমাগ্রে 'প্রোটেকশান মানি' বা 'আত্মরক্ষার টাকা' হিসাবে প্রদর্শককে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। টিকিট যাই বিক্রি হোক না হোক, সম্তাহে পাঁচ হাজার টাকা প্রদর্শকের বাঁধা। সাত হাজারের কম বিক্রি হলে সে ছবি আর চালানো হবে না। চালাতে হলে নিজেদ্বর থেকে টাকা দিয়ে অথবা নিজের লোক দিয়ে টিকিট কিনিয়ে চালাতে হবে। এটা হল 'হোল্ড ওভার ফিগার'।

এখানেই শেষ নয়। ভারত সরকার প্রচারকলেপ প্রতি সিনেমাগৃহে যে অবিকল চিত্র বা ডকুমেণ্টারি আর সংবাদচিত্র বা নিউজরীল দেখানো আবশ্যিক করেছেন তার ভাড়া বাবদ টাকা ঐ সিনেমাগৃহে চাল্ব কাহিনীচিত্রের প্রয়েজককে গ্র্গতে হয়। ছবি তোলেন সরকার, দেখান সিনেমা-মালিকরা, আর খরচের অর্থেক দিতে হয় প্রয়োজককে। লাগে টাকা দেবে নিবারণ। গড়পড়তা সণ্তাহে আশি থেকে একশ্যে টাকা এই বাবদে প্রয়োজকের খরচ যায়।

আরো আছে। রিলিজের পরবতী অর্থাৎ ছবি সিনেমাগ্রে চাল্ন থাকাকালীন সেই ছবির বিজ্ঞাপন থরচ। ইংরিজি ছবির বেলা এ-থরচটা সিনেমাগ্রের মালিকের, বাংলার বেলায় সে থরচের অর্থেকের বেশি নিরীহ প্রযোজকের। বিনা বিজ্ঞাপনে সিনেমাগ্রের বাবসা নিশ্চরই চলে না, তব্ সেই আবিশ্যক বিজ্ঞাপন থরচের অর্থেক আদার হয় প্রযোজকের ঝর্লি থেকেই। নিয়ন-সাইন্, প্রাচীরচিত্র আর সিনেমাগ্রে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের থরচও প্রযোজকের। তিনটি সিনেমাগ্রের জন্য পাঁচ হাজার টাকার পাওনা মিটিয়ে তাহলে আমাদের 'আঁখিজল' ছবির এক লাখ পণচশো টাকার টিকিট বিক্লি থেকে অবশিষ্ট রইল প্রায় চিল্লিশ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপনের ভাগ গড়-পড়তা সম্তাহে হাউস পিছ্ন একশো টাকা অর্থাৎ চার সম্তাহে মোট ধর্ন বারোশো টাকা। তারপর ভারত সরকারের সংবাদচিত্রের দক্ষিণা মোটাম্নিট এক হাজার টাকা। বাকি থাকে মোটমাট আর্টিশ হাজার টাকা।

ছবি যদি মন্দ হয় অর্থাৎ উপার্জনক্ষম না হয় তবে অন্তত মফন্বলে চালাবার খাতিরেও কলকাতার হাউসে ঘর থেকে টাকা ঢেলে পরমায় বাড়াবার প্রয়োজন ঘটে। কেননা মফন্বলের সিনেমাগ্রের মালিকেবা ছবি নেন কলকাতায় কোন ছবি কিরকম চলে তাই দেখে। তবে আগেই ধবে নিয়েছি নিবারণবাব্র 'আঁথিজল' মোটাম্টি 'ভালো' ছবি, স্তরাং এও ধরে নিতে হবে যে নিবারণবাব্র বেলায় সে সমস্যার উদয় হল না। ছবি মফন্বলে গেল। কলকাতার উপকণ্ঠ, পাকিন্থান, পশ্চিম বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ইত্যাদি মিলিয়ে দেখানো হল ৫১৩টা সিনেমায়, বিক্রি হল দ্ব' লাখ পণ্ডাশ হাজার টাকা। উপরোক্ত সিনেমাগ্রগ্লির প্রাপ্য টাকা কেটে বাকি রইল এক লাখ পাণ্টিশ হাজার। অর্থাৎ কলকাতার বিক্রি ধরে মোটমাট পাওয়া গেল প্রায় এক লাখ আশি হাজার টাকা। পরিবেশকের অংশে শতকরা পনেরো ভাগ কমিশন ও তাঁর টাকার জন্য স্ক্ বাদ দিয়ে প্রযোজকের হাতে এল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ছবি তুলতে খরচ হয়েছে সোয়া লক্ষ টাকা। অতএব লাভের অৎক দাঁড়াল পাণ্টিশ হাজার টাকায়, শতকরা প্রায় কৃড়ি ভাগ লাভ।

কিন্তু নিবারণবাব্র ছবিটি যে ভালো তা নিতান্ত বিনা কারণে আমরা ধরে নিয়েছি। আমাদের উন্দেশ্য ছিল ভালো বিক্রি হলে ছবির কি রকম আয় হয় সেটাই থতিয়ে দেখা। আসলে নিবারণবাব্র পক্ষে ভালো এবং বিক্রির যোগ্য ছবি তৈরি করা কঠিন, কেননা সিনেমার জ্ঞান তাঁর বিন্দ্রমাত্র'নেই, এ বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ, উপযুক্ত নতুন ছবির শ্বভ-আরশ্ভের দিনে ছবিষরগর্নির সামনে লোকের ভিড় দেথে যারা ভাবেন — কি পরসাই পিটছে ছবিওয়ালারা, তারা ধারণাই করতে পারবেন না কি পর্বতপ্রমাণ করভার চলচ্চিত্রনির্মাতাদের বহন করতে হয়। চলচ্চিত্রনির্মাতাদের দ্বর্শশা বাইরের জাকজমকে একেবারে ঢাকা পড়ে ষায় ববে লোকের মনে তাদের সম্বশ্ধে একটা ভূল ধারণা বরাবর থেকে গেছে। চলচ্চিত্রের উপরে কত রকমের কর আজ পর্যশ্ত ধার্য হয়েছে তার একটা হিসাব কষলেই এই ভূল ভাঙতে দেরি হবে না।

অন্য সব ব্যবসায়ের মতো চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের উপরেও সাধারণভাবে বেসব সরকারি কর ধার্য করা হয় তার তুলনায় চলচ্চিত্রের উপর বিশেষভাবে ধার্য করের পরিমাণ বহুকুণ বেশি। এই বিশেষ করগুন্লির বহর এবার দেখুন :

১। কাঁচা ফিল্মের উপর ফ্রট-প্রতি এক পয়সা হিসাবে আমদানি কর।

২। চলচ্চিত্র শিলেপর প্ররোজনীয় বড় যন্ত্রপাতির উপরে দামের শতকরা ১০,, ছোট যন্ত্রপাতির উপরে দামের শতকরা ৩০, আমদানি কর।

৩। যদ্যপাতির অতিরিক্ত অংশের উপর আমদানি কর।

৪। কার্বন, মেক-আপ্এর সরঞ্জাম, কেমিক্যাল প্রভৃতির আমদানি কর।

৫। এসব জিনিসপত বিক্রয়ের উপর বিক্রয়কর। করের হার এক এক প্রদেশে এক এক রকম।

৬। বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারের কর।

 ৭। চলচ্চিত্র মজন্ত রাখার গ্লামের উপর লাইসেন্স ফি।

৮। চলচ্চিত্র নির্মাণে আনুসণ্গিক ব্যবহারের জল সরবরাহের জন্য কর।

৯। মিউনিসিপ্যালিটির ট্রেড-লাই সেন্স ফি।

১০। সিনেমাঘর থোলা রাখার জন। মিউনিসিপ্যালিটিকে দের লাইসেম্স ফি (শুধু বাঙলাদেশে)। ১১। ফিল্ম সম্পর্কিত প্রাস্তিকা বিরুয়ের উপর বিরুয় কর।

১২। বিজ্ঞাপনের উপরে ধার্য কর (কোথাও কোথাও ধার্য করা হয়)।

১৩। প্রতিটি শো অনুষ্ঠানের জন্য কর (কোথাও কোথাও ধার্য করা হয়)। ১৪। সেম্সর করার জন্য ফি।

১৫। 'অক্ট্রয়' কর (কোথাও কোথাও ধার্য করা হয়)।

১৬। পর্নিশ লাইসেন্স ফি (বাঙলা-দেশের জন্য)।

১৭। ট্রাফিক পর্নিশের জন্য খরচ (বাঙলাদেশে)।

১৮। ফিল্মের প্রতিটি পাশ্বেশ আনার জন্য (শ্ব্ধ্ মধাভারতে) আমদানি কর।

১৯। সরকার অন,মোদিত ছবির জন্য ভাড়া (প্রতি সম্তাহে বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা এক থেকে দেড় ভাগ)। ২০। আমোদ কর (বিক্রীত অর্থের শতকরা ১২ই থেকে ৭৫ ভাগ)।

२১। ইनकाम गाना।

২২। স্পার টাক্স।

এখন হিসেব করলে দেখা যাবে আয়কর বাদ দিলে টিকিট বিক্তির মোট আয়ের শতকরা যাট টাকাই কর হিসেবে চলে যায়। বাকি চক্লিশ টাকা থেকে আয়কর, সন্পারটাাক্স ইত্যাদি দিয়ে যা অর্থাশণ্ট থাকে সেট্কু নিয়েই চলচ্চিত্র-শিলপকে টিকে থাকতে হবে এবং সংশা সংশা উন্নতিও করতে হবে। আর দশটা শিলেপর সংশা চলচ্চিত্র-শিলপকেও যে সরকারের তহবিলে কর দান করতে হবে তাতে কার আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু তাই বলে চলচ্চিত্রের উপর ধার্য দশরকমের কর, তদ্বপরি আমোদ কর হিসেবে কোথাও কোথাও মোট টাকার শতকরা পাচাত্তর ভাগ দেওরার জ্বান্মও কি সইতে হবে?

পরিচালক বাছাই করার ক্ষমতা তিনি রাখেন না। সাধারণত ব্যবসায়িক দিক থেকে ভালো ছবি করেন তাঁরাই বাঁরা অভিজ্ঞ, স্থায়ী প্রযোজক। নিবারণবাব্দের ছবি সেদিক থেকে লোকসানই ঘটায়। ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, কিন্তু ছবির পর ছবি এই কথাই অনবরত প্রমাণ করে চলেছে। লোকসান মেটাবার আশা ত্যাগ করার সংগ্য সংগ্য এক নম্বর নিবারণবাব্ সিন্মোর মহলও ত্যাগ করেন। নতুন করে কোমর বে'ধে নামেন দ্ব'নম্বর নিবারণবাব্। তাঁরও অবস্থা শেষ পর্যন্ত প্র্ব'গামীর মডোই দাঁড়ায়। ফলে এই মহাজনদের পন্থা অন্সরণ করাতে অন্য ধনীরা মোটেই উৎসাহ দেখান না। ছবি তোলা বন্ধ হয়, লোক ছাঁটাই শ্রুর্ হয়, সিনেমায় সংকট নিয়ে বিবিধ প্রবেশ্ধ পত্রিকাগ্রিল সরগরম হয়ে ওঠে।

এক নম্বর নিবারণবাব্র ছবি ভালো হলে তাঁর যে পরিমাণ লাভ হতে পারে দেখানো হয়েছে তার যথার্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহের কারণ ঘটা সম্ভব। ইতিমধ্যেই ছবি তৈরির খরচের অঞ্চ গড়পড়তা সোয়া লাখ থেকে এক লাখে নেমেছে, চেষ্টা চলছে পৌনে লাখে নামাবার। সঞ্চো সঙ্গে লাভের অঞ্চও সেই অনুপাতে নামবে নিশ্চয়ই। স্থায়ী প্রযোজকদের পক্ষে এই লাভের ভিত্তিতে বাবসা বজায় রাখা দ্বর্ঘট। কেন না কর্ম-চারীদের বেতন ইত্যাদি বাঁধা খরচ বাদ দিয়ে এই লাভ থেকে যা উন্বৃত্ত থাকে সে অতি সামানা।

আবার বলা যাক সিনেমাব্যবসায়ের কেন্দ্র প্রযোজক। তিনি আছেন, তাই অন্যরাও আছেন। অথচ তাঁর তলিয়ে যাবার দিন আসন্ন। ছবি তৈরি যেদিন প্রায় বন্ধ হবে সেদিন পরিবেশক ও প্রদর্শকের অবস্থা কি দাঁড়াবে? এখনো বাঙলাদেশের মন এমন নয় যাতে বাংলা ছবি সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে হিন্দী ছবির জোরেই ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠতে পারে। শোনা যায় যে আগামী বছরেই প্রতি সিনেমাগ্রে দেখাবার উপযুক্ত সংখ্যায় বাংলা ছবি পাওয়া যাবে না। বাঙালী প্রযোজককে যদি উন্ধার না করা যায় তবে বাংলা সিনেমা ব্যবসায়ের দুর্দিন ক্রমেই ঘোরতর হতে থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রযোজকের পক্ষে টিকে থাকার প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে ভালো ছবি তৈরি করা। ভালো ছবি অর্থে বহু ব্যয়সাপেক্ষ জমকালো ছবি নয়, গ্রুর্ গম্ভীর ছবিও নয়। ভালো বিষয়বস্তু ভালোভাবে ব্যবহৃত হলেই ছবি আনন্দদায়ক হতে পারে। লোকে গান শোনে, নাচ দেখে, মাসিক পত্রিকা ও ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে, কিন্তু আজকাল সিনেমা দেখে তার চেয়ে বেশি, কারণ এ সবেরই উপাদান সিনেমায় উপস্থিত। বাংলা ছবিতে সংকট স্ছিট হবার প্রধান কার্ণ এই যে ছবি দেখার যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের মধ্যেও সামান্য অংশই বর্তমানে প্রচলিত ধরনের ছবির অন্রাগী। অর্থাৎ ব্যাপকভাবে বাঙালী সাধারণকে আনন্দ দেবার মতো ছবি বাংলায় হচ্ছে না। এমন কি 'দেবদাস', 'চন্ডীদাস' প্রভৃতি ছবি কয়েক বছর আগেকার র্ছিকে যেভাবে মেটারে সেভাবে মেটারে সেভাবে মেটারে সেভাবে মেটার

না। কলকাতা শহরের জনসংখ্যা কম-বেশি ষাট লক্ষ। তার মধ্যে বিশ লক্ষ অন্তত বাঙালী। এই বিশ লক্ষের মধ্যে পনেরো লক্ষ যদি শিশ্ব, বৃশ্ধ, অস্কৃথ ও নিঃন্ব পথচারী বলে ধরা হয়, পাঁচ লক্ষ যদি সিনেমা-বিম্বুথ বলে মনে করি, তব্ও অন্তত দশ লক্ষ লোক এই কলকাতা শহরে আছেন যাঁরা বাংলা ছবির দর্শক হতে পারেন। অথচ এর অতি সামান্য অংশই বর্তমানে বাংলা ছবির বিষয়ে উৎসাহী, তা না হলে প্রযোজকের এই দ্বর্গতির উল্ভব হবে কেন!

সন্তরাং এক অর্থে বলা চলে লোকের রন্চি মেটাতে গিয়ে নয়, না মেটাবার ফলেই বাংলা ছবি মন্দ হচ্ছে। বাংলা চলচ্চিত্রে রন্চির যে ব্যাভিচার আমরা দেখতে পাই তার দায়িত্ব যদি জনসাধারণেরই হত, তবে বিক্রির পরিমাণ এত মর্মান্তিকভাবে কম হত না নিশ্চয়ই। অর্থনৈতিক দ্বর্গতিতে সাধারণের পক্ষে সিনেমাগমন বাড়ে কি কমে তা বলা কঠিন। অনেকের মতে বাড়ে। সন্তরাং প্রযোজকের সমস্যা থত কঠিন, যত তীর, ভালো এবং সাধারণের রন্চি-মাফিক ছবি তৈরি করার প্রয়োজন তত বেশি। হয়তো বা এই সংকটের মধ্যেই বাংলা ছবির ভবিষ্যং জন্ম নিতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত চিন্তাধারার বিকাশ চাই।

কিন্তু সে উৎকর্ষের প্রশ্ন ছাড়াও ব্যবসায়িক বন্দোবদেতর দিক থেকেই এই সংকটের নিরসনের নানা উপায় রয়েছে। প্রযোজকের বিপদের বোঝা লাঘব করা যে অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রযোজকের পরিশ্রমে অজিত অর্থ তাঁর কাছে যতই ফিরে যায় ততই মণ্গল। ছবিতে টাকা খাটিয়ে প্রযোজক যতটা ঝাঁকি নিতে বাধ্য হন, তার কিছ্ম আংশ প্রদর্শকের উপরও চাপানো উচিত। ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক, লাভ কর্ক কি লোকসান দিক, প্রদর্শক তাঁর বাঁধা বরান্দের টাকা ভোগ করবেন এ অতি অন্যায় ব্যবস্থা। দ্মইয়েরই নির্ভার দর্শকের উপরে। প্রযোজকের যদি 'আত্মরক্ষার' কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে প্রদর্শকের 'প্রোটেকশান মানি'তে কি অধিকার, কি অধিকার 'হোল্ড-ওভার ফিগার'-এর দাবিতে? সরকারের সংগ্য সত্ অন্যায়ী সিনেমাগ্রের মালিককে সরকারী সংবাদচিত্র দেখাতে হয়। তার আর্থিক দায়িত্ব কোন যাজিতে প্রযোজকের ঘাড়ে চাপবে? বিজ্ঞাপন বাদ দিলে কি সিনেমাগ্রহে ভিড় বেশি হয় যে প্রদর্শক সে খরচের অর্ধেকও আদায় করবেন প্রযোজকের পকেট থেকে?

এই সকল অন্যায় দাবি দ্বে করে প্রযোজককে বাঁচাতে পারেন এক পক্ষে সরকার আর এক পক্ষে বি এম পি এ । সরকার আইন জারি করতে পারেন। বি এম পি এ অন্যায়কারীকে একঘরে করতে পারেন। কি তু কার্যক্ষেত্রে সরকার কেবল ট্যাক্স আদায় করেই খালাস — আমদানি শ্বক্ক, প্রমোদকর বাবদ যে অজস্ত্র টাকা আদায় হয় সে টাকা সিনেমার উন্নতিতে না খাটিয়ে সরকার অন্য খাতের ঘাটিত ভরাতে বাসত। ১৯৪৫-৪৬ সালে বর্তমান পশ্চিম বাঙলা এলাকা থেকেই চলচ্চিত্রে বিবিধ কর হিসাবে সরকার পেরেছিলেন ৭৫,০৬,৬০০, টাকা। এই টাকার সামান্য

অংশও সিনেমার জন্য ব্যয় হয়নি। এদিকে কর্পোরেশনও ফায়ার বিগেড ট্যাক্স, বিজনেস ট্যাক্স, লাইসেন্স ফী, ভোল্ট লাইসেন্স ফী আদায় করেন, এমন কি পর্বলিশের সাহায্যে শান্তিরক্ষার জন্যও সিনেমার বেলায় ট্যাক্স লাগে (ফুটবল খেলায় লাগে না)। ভারত সরকার অবশ্য ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি নিয়োগ করে এই সকল ব্যাপারের অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু তার ফল কি দাঁড়াবে তা সরকারী অন্সন্ধানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও জানেন না। স্তরাং আপাতত সরকারের কথা থাক।

বি. এম. পি. এ.-তে পরিবেশক ও প্রদর্শকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই সেখানেও প্রযোজকের স্বার্থের দিকে দ্ছিট কম। কোনো প্রদর্শক পাওনা মেটাতে গাফিলতি করলে বি. এম. পি. এ. তাকে তৎক্ষণাৎ একঘরে করে থাকেন, ফলে প্রদর্শকের স্বার্থ অট্বট থাকে। কিন্তু প্রযোজকের প্রাপ্য টাকায় ভাগ বসানোর অন্যায় মনোব্রিত্ত দ্রে করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রযোজকেরা বেহেতু একতাবন্ধ নন, অস্থায়ী ধনিক বনিকদের সংখ্যাই তাঁদের শ্রেণীতে বেশি, তাই বি. এম. পি. এ.-তে তাঁদের শক্তিশালী হবার পক্ষে বাধা প্রচুর।

কিন্তু সর্বকারী হ্কুম-নিয়মের অপেক্ষা না রেখে প্রদর্শকরা নিজেদের স্বার্থের জ্বনাই প্রযোজকের স্বার্থ বিষয়ে ব্যবসায়িকভাবে অর্বাহত হতে পারেন। কিন্তু যেহেতু ব্যবসায়িক দ্রদ্ভি তাঁদের সামান্য, তাই ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ নিয়ে তাঁরা মোটেই বিব্রত নন। আসলে বাঙলার আগাগোড়া সিনেমামহল অনবরত ব্যবসায়ের দোহাই পাড়লেও সিনেমা ব্যবসায়ে বাঙলায় দক্ষ ব্যবসায়ী-মনোব্তির দেখা পাওয়া যায় না। এখানে আছে শুধু হাত সাফাইয়ের চেন্টা, যা পাওয়া যায় তা লুটে নেবার অব্যবসায়িক লোল্পতা। উৎকর্ষের বিচারে বাংলা ছবি মন্দ হচ্ছে। কিন্তু যাকে যথার্থ ব্যবসাব্দিধ বলে বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সেটা আন্চর্যরকম অনুপচ্থিত।



## বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন

নবকেতনের 'অফসর' চিত্রের বিজ্ঞাপন : ২২শে আষাঢ় ১৩৫৭ তারিথের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত :

"মিলনের মধ্রতায় — চুম্বনের মাদকতায় — আলিগ্গনের তীব্রতায় — বে প্রেম সার্থক হয়ে আছে বাস্তবের অন্ভূতির মাঝে, আজ র্পালী পর্দার ব্বকে তাদেরই মিলন ও অভিসারের হ্বহ্ প্রতিচ্ছবি — নবতর মাধ্বর্যে অভিবান ।

"বাঙলা-সেন্সারের কাঁচির স্পর্শমন্ত প্রথম আদিরসাগ্রিত চিত্র-নাটক অফ্রবন্ত ন্তাগীতাদি সম্ভারে পরিবেশিত অনন্যসাধারণ কোঁতক-চিত্র!"

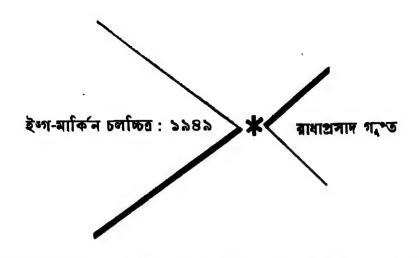

সত্যিকারের শিলপ হয়ে উঠতে গেলে চলচ্চিত্রে দ্টো ম্ল জিনিস থাকা চাই। প্রথমত, শিলেপর ন্তন মাধ্যম হিসাবে তার যে নিজস্ব ধর্ম আছে, আটের দিক থেকে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেগ্লি ভালোভাবে ফোটা দরকার। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রসোত্তীর্ণ শিলপস্থির মধ্যে আমরা যে র্চিবোধ, মারাজ্ঞান, সরলতা দেখতে পাই ছবিতেও তার স্বম সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু য্গপৎ এ দ্টি কণ্টিপাথরে যাচাই হয়ে উতরেছে এমন ছবি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের কালেভদ্রে হয়। আজকাল আমেরিকান ছবির আণিগক-উৎকর্ষের কথা সকলেই জানেন। ইংলন্ডেও শোনা যায় চলচ্চিত্র-শিলেপ নবজাগরণ এসেছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট ছবির কথা ছেড়ে মোটাম্টি ভালো ছবিও মাঝেসাঝে ছাড়া আমাদের চোথে পড়ে না।

এই কথাটা আরো পরিচ্চার হবে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখানো কতকগ্নলি ছবি নিয়ে বিচার করবার চেন্টা করি। ১৯৪৯ সালের কথাই ধরা যাক। এ বছর কলকাতাতে নতুন ইংরিজি ছবি দেখানো হয়েছে প্রায় দ্শোর বেশি। এগ্নলির মধ্যে বড় জার খান কুড়ি গোটা ছবি আর ঐ রকম বিভিন্ন খণ্ড দ্শোর হয়তো নাম করা যেতে পারে যা দেখে যথার্থই খ্লি হতে পারা গিয়েছিল, ষা অন্তত কিছ্রদিনও মনে থাকবে। বাদ বাকি ছবিগ্লিক কেন যে তোলা হয়েছিল শিলেপর দিক থেকে দেখলে তার বিশেষ কোনোই কারণ খ্লে পাওয়া যাবে না। গত বছরের এই ভালো ছবিগ্লিল সন্বন্ধে মোটাম্টি কয়েকটা কথা আলোচনা করা যাক।

১৯৪৯ সালের গোড়ায় দেখা গেল ইংলন্ডে তোলা ছবির জয়জয়কার। লরেন্স অলিভিয়ার-এর 'হ্যামলেট'-এর কথা তখনো লোকের মুখে ফরছে। নানা ধরনের, নানা শ্রেণীর লোকের মনে চলচ্চিত্রে 'হ্যামলেট' গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। খ্রিশ হননি কেবল শেক্সপীয়ারবিদ পশ্ডিতেরা। অলিভিয়ার-এর 'হ্যামলেট'-এর রস ও কলাগণে তাঁরা অন্ধের মতো উপেক্ষা করেছেন। চলচ্চিত্রে অলিভিয়ার কোথায় নাটকের ব্যাখ্যায় মলে রচনার পাঠ থেকে এতট্নকু বিচ্যুত হয়েছেন, তাই নিয়ে পণিডতেরা রণং দেহি, রণং দেহি বলে সোরগোল তুর্লেছিলেন। সে যাই হোক 'হ্যামলেট' যে বিলিতি ছবির ইতিহাসে একটা বিরাট কীতি', সেকথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

'হ্যামলেট' দেখানোর কিছ্বদিনের মধ্যেই নাম করবার মতো আরো তিনটি ইংলন্ডের ছবি এসেছিল। তিনটিই সেই জাতের ছবি যার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার ছাড়াও দ্বনিয়ার বাজারে ইংলন্ডে তোলা ছবির কদর বাড়ানো। এর মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় ডেভিড লীন-এর 'অলিভার ট্বইস্ট'। মাঝে মাঝে কতকগ্বলি জায়গায় ছবিটি এত উৎকৃষ্ট, এত রস-ঘন যে পরে হয়তো চলচ্চিত্র-শিল্পের পাঠ্য গ্রন্থে সেগ্র্লির সম্রাধ্য উল্লেখ পাওয়া যাবে। তবে সমগ্রভাবে দেখলে ছবিটি তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। 'অলিভার ট্বইস্ট'-এর আগে 'গ্রেট এক্সপেক্টেশান্স'-এ ডিকেন্স-এর আসল র্পটি লীন ধরতে পেরেছিলেন। উপন্যাসে ডিকেন্স আর যাই হন না কেন নিন্দ্রাণ নন। কিন্তু চলচ্চিত্রে লীন-এর হাতে সেই গল্পটিই আগাগোড়া কি রকম যেন নিস্তেজ, ঠান্ডা বলে মনে হয়েছে।

এই মিয়ানো ভাবটা হয়তো চার্লস ফ্রেণ্ড-এর 'স্কট অফ দি অ্যাণ্টার্টিক'-এ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এই ছবির গতিও মের, অভিযানের মতো ঢিমে-তালে বাঁধা। কিল্তু মান,বের প্রতি মমন্ববোধ জিনিসটা এতে 'অলিভার ট্রইস্ট'-এর চেয়ে ঢের নিবিড়ভাবে ফ্টেছে। এ ছবির টেকনিকালার ফোটোগ্রাফি আরো মনোরম করেছিল ছবিটিকে।

'রেড স্ক'-এর আরম্ভ হয় অতি স্কার। শেষ পর্যানত ছবিতে স্টেজের পিছনের ঘটনাগর্নার দ্শো অকৃত্রিম ভাবটা বেশ বজায় ছিল। এদিক থেকে ছবিটা প্রায় ডকুমেন্টারির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু প্ররোপ্রিভাবে দেখলে এই ছবিকেও মেলোড্রামার বেশি কিছ্ব বলা যায় না। 'রেড স্ক্র'-এর অন্তর্গত ব্যালে নাচ দ্শোর 
খ্ব স্খ্যাতি হয়েছিল চারদিকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, একমাত্র হেকরথ-এর দ্শাপট ছাড়া নাচের কোনো বিশেষত্ব ছিল না। মোটাম্টি বলা চলে 'রেড স্ক্র'-এ
যেসব র্নিচর ত্র্টি বিচ্যুতি ছিল, এতাবং পাওয়েল আর প্রেসবার্গার-এর কোনো ছবিতেই তা চোখে পর্ডেন।

হলিউডে আজকাল মারামারি আর খ্নোখ্নি নিয়ে তোলা ছবির মরশ্ব পড়েছে।
গত বছরের ভালো মার্কিন ছবির মধ্যে অনেকগ্রলিই এই জাতীয়। পরিচালকেরা
এই ছবিগ্রলিতে অনেক কিছ্ব নতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করছেন। মনে কর্ব
হিচ্কক্-এর 'রোপ'। ছবিতে গল্প-বলার যে মাম্লী রীতিটা এতদিন ধরে চলে
আসছে হিচ্কক্ এই ছবিতে তা বেমাল্বম বদলে দিয়েছেন। এই পরিচালকের টেনমিনিট-টেক (অর্থাৎ যাতে একটা প্রো রিল কোনো কাট্, ফেড-আউট-ডিসল্ভ্

ইত্যাদির সাহাব্য না নিয়ে একেবারে তোলা হয়) সম্বন্ধে আজ্ঞকে আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। তবে 'রোপ' সম্বন্ধে দ্বটো কথা এখানে বলা দরকার। 'রোপ' ছবিটি উপভোগ্য হওয়ার একটা বড় কারণ — কোনো ছেদ না দিয়ে সরাসরি প্রো কাহিনীটি পর্দার-গায়ে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ চলচ্চিত্রের গতি জিনিসটাকেও হিচ্কক্ বাদ দেননি। তবে সে গতি অবাধ না হয়ে ছোট একটা ফ্রাটের চৌহণ্দির মধ্যে বাঁধা রয়েছে, এইমাত্র।

ছবিতে উত্তেজনা স্থি যে শ্বান্ধ্ হিচ্কক্-এর একচেটে নয়, তা প্রমাণ করেছেন উইলিয়াম কীলি তাঁর 'দি স্ফ্রীট উইথ নো নেম' ছবিতে। আধা ডক্মেণ্টার ধাঁচে তোলা অটিসাঁট এই ছবিটি পরিচালনা-কৃতিছের এক অম্ভুত নিদর্শন। অনেকে হয়তো বলবেন যে 'ব্যেরাং' বা 'কল নর্থ' সাইড ৭৭৭' ছবি দ্বটোর মতো এছবিতে অনুভূতির ছোঁয়াচ ছিল না। কিম্তু দর্শকের মনের উম্বেগ কেমন করে শেষ অর্বাধ জাগিয়ে রাখা যায় তার এমন নিপ্রণ দৃষ্টাম্ত খ্ব কম ছবিতেই দেখা গেছে। এই জাতীয় এবং প্রায় এই ধরনের আর একটি ছবি হল রবার্ট সিয়োডমাক-এর 'ফ্রাই অভ দি সিটি'। নিউইয়র্ক শহরে একজন প্রনিশের লোক খ্নার সম্বানে ঘ্রের ঘ্রের কিভাবে শেষ পর্যম্বত তাকে ধরল সেই কাহিনী দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আম্চর্যের বিষয় হল এই যে, এমন ভাবে ধাঁরে ধাঁরে গম্পটি এগিয়েছে যে দর্শকেরা আগে থেকেই খ্নী আসামী লোকটা কেমন, তার ঘর-সংসার, তার পরিবেশ কি ধরনের সে সম্বন্ধে একটা পরিছ্কার ধারণা পান।

উইলিয়াম ডীটের্ল মনে হয় এবার জীবনীম্লক কাহিনী ছেড়ে রোমাণ্ডকর ছবি তোলার দিকে ভালোভাবে মন দিয়েছেন। গত বছরে তোলা তাঁর এই ধরনের ছবি 'অ্যাকিউজ্ড'। ছবির অভিনয় ভালো, পরিচালনাও স্বন্দর কিন্তু আদালতের শেষ দ্শাটা ছবির উপভোগ্যতা অনেকথানি নন্ট করে দিয়েছে।

আ্যানাটোল লিটভাক-এর 'সরি রঙ নাম্বার' ছবিটি গড়ে উঠেছে একটি বিপন্ন মেরেকে কেন্দ্র করে। বেতার নাটক হিসাবে 'সরি রঙ নাম্বার' খ্ব নাম করেছিল। লিটভাক-এর এই নাটকটি ছবি করার একটা প্রধান কারণ বোধ হয় বিখ্যাত ফরাসী ছবি 'লা জরুর সা লেভ'-এর মার্কিন সংস্করণটির অসাধারণ জনপ্রিয়তা। লিটভাকই এই মার্কিন সংস্করণটি তৈরি করেন। সেই ছবির নায়কের মতো 'সরি রঙ নাম্বার'-এর নায়িকাও দেখা গেল একটা ঘরে বন্দনী আছেন, পালাবার পথ নেই, আর আন্তে আস্তে মৃত্যু এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। অভিনব পরিচালনা আর শেষ দ্শোর বিদ্রপ রসের গরুণে মূল কাহিনীর অনেক দোষতাটি চাপা পড়ে গেছে।

খুন নিয়ে গত বছর আর একটি ভালো ছবি তৈরি হয়েছিল — 'দি উইন্ডো'। পরিচালক টেট্স্লাফ কম খরচে, অচেনা অভিনেতা অভিনেতী নিয়ে তুললেও ছবিটাকে অনেকখানি সাফল্যমন্ডিত করতে পেরেছিলেন।

ওরেস্টার্ন ছবি বাদ দিলে হলিউডে-তোলা মারামারি আর খ্নোখ্নি ছবির ৫(৫৮) তালিকা প্রণ হতে পারে না। হাওয়ার্ড হক্স-এর 'রেড় রিভার' ঠিক সেই জাতের ছবি যা দেখলে ওয়েন্টার্ন ছবির উপর আবার আশা-ভরসা ফিরে আসে। হাজার হাজার গর্ন মোষ ক্ষেপে ছন্টে চলেছে— ওয়েন্টার্ন ছবিতে এ ধরনের দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু 'রেড রিভার'-এ ঠিক এই দৃশ্যটি দেখলে মনে হয় এ সম্প্রণ নতুন, এ কখনো আগে দেখিনি। আজকের বিখ্যাত অভিনেতা মন্টগমারি ক্রিফট্ এই ছবিতেই প্রথম অভিনয় করেছিলেন। ক্রিফট্-এর মতোই নতুন অভিনেত্রী জোন জ্র্-র সঞ্গে এই ছবিতে দর্শকের পরিচয় হয়। ছবি অনেকখানি এগোনোর পর মেয়েটির আবিভাবি, কিন্তু দ্বঃথের বিষয় তাঁর আগমনের সঞ্চে সঞ্জেই ছবির সমস্ত আকর্ষণ নন্ট হয়ে যয়।

দেখতে দেখতে পরিচালক জন হাস্টন-এর বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ বোধহয় এ যুগের মার্কিন ছবির ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। হাস্টন যুদ্ধের মধ্যেই উচুদরের পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার বলে নাম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার, তাঁর প্রতিভার আসল পরিচয় পাওয়া গেল 'কি লারগো' আর 'ট্রেকার অব সির্মেরা মান্রে' ছবি দুটিতে।

হাস্টন-এর পরিচালনার স্টাইলটি একেবারে নিজস্ব। 'গ্যাঞ্গ্স্টার' জাতীয় ছবির কড়া ভাব আর ইউরোপীয় ছবির চরিত্র বিশেলমণের ধারা — এই দ্বিট জিনিসই তাঁর করায়ত্ত, এই দ্বই গ্র্ণ মিলেই তাঁর স্টাইলকে বিশেমত্ব দিয়েছে। তাই দেখা যায় যে 'কি লারগো' আর 'সিয়েরা মাদ্রে' ম্লত মারামারি খ্নোখ্নির ছবি হলেও হাস্টন-এর লেখা আর পরিচালনার গ্রণে মেলোড্রামার বহ্ব উধের্ব উঠে গেছে। কিউবার বিদ্রোহ নিয়ে হাস্টন-এর গত বছরে তোলা 'উই ওয়ের স্টেন্জারস' কিস্তু তাঁর আগের পর্যায়ে উঠতে পারেনি। দোষ বলতে হাস্টন-এর ভাবপ্রবণতার কথা মনে আসে। আমেরিকান বলেই বোধহয় হাস্টন এই দোষটা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনিন। কিস্তু র্যোদন তা পারবেন সেদিন হাস্টন আমাদের য্রগের কয়েবজন প্রক্ত বিরাট ফিল্ম প্রন্টাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হবেন।

'কি লারগো'-র প্রধান অভিনেতা এডওয়ার্ড জি রবিনসনকে নিয়ে জ্বোসেফ ম্যানকেউইজ 'হাউস অভ স্মৌন্জারস্' তোলেন। ছবিটি মোটাম্টি ভালোই কিন্তু আরো
ভালো হতে পারত যদি কমিক আর সিরিয়াসনেসের মধ্যে ভারসাম্যতা বজ্বায় থাকত।
সমস্যাম্লক ছবি তোলার রেওয়াজ যে হলিউডে একেবারে নেই তা বলা ভূল
হবে। গত বছর ভালো ছবিগালির মধ্যে অনেকগালিই এই শ্রেণীতে পড়ে। এর
মধ্যে যে ছবিটিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি হৈচৈ হয়েছিল তা হল 'স্নেক পিট'। বিকৃত
মিশ্তিম্ক চরিয়্র আর পাগলা গারদ নিয়ে তোলা লিটভাক-এর এই ছবিতে বিষয়বশ্তুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলোছলেন। কিন্তু ছবি হিসাবে এর
অসামান্যতা কেউই অস্বীকার করেননি। গত বছরের ভেনিস ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম
ফেশ্টিভাল-এ এই ছবির নায়িকা অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যাণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
বলে গণ্য হয়েছিলেন।

মার্সি কিলিং বা দ্রোরোগ্য শারীরিক ব্যাধির কন্ট থেকে মুক্তি দিতে মেরে ফেলা উচিত কিনা এই নিয়ে এখন চারদিকে তর্ক-বিতর্ক চলেছে। মাইকেল গর্ডন 'লিড ট্রডে ফর ট্রমরো' ছবিতে সোজাস্কি কোনো পক্ষ না নিয়ে দ্বিদকের বন্ধবাই পেশ করবার চেন্টা করেছেন। আদালতের শেষ দ্শো পেশছানো অবধি ছবিটি এমনভাবে দর্শক-মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে যা ইদানীং হলিউড থেকে আমদানি খ্রক কম ছবিই পেরেছে।

শেষ পর্যন্ত এই আদালতের দৃশ্য টেনে আনার ফলেই আরো একটি ভালো ছবি 'জনি বেলিন্ডা'-র আকর্ষণও অনেকথানি কমে গেছে। পরিচালক জা মিলেনন্দো-র সব চেয়ে বড় বাহাদ্রী হল যে ম্ক বিধর বালিকার এই কাহিনীতে একমাত্র মেলোড্রামার অংশটা ছাড়া কোনো জায়গাতেই তিনি বাধা গং-এর ফাঁদে পা দেননি। স্পরিচালনা, অপ্র অভিনয়, মনোরম পরিবেশ মিলে 'জনি বেলিন্ডা' আশ্চর্ষ উপভোগ্য হয়েছিল।

কিছ্বদিন আগে বিখ্যাত মার্কিন পরিকা 'টাইম' ও 'লাইফ' বলেন বে আমেরিকার খেলাখ্বলো নিয়ে যে জ্বয়ো চলে তার মধ্যে সব চেয়ে বিরাট জ্বয়ার ব্যবসা বিশ্বংকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শ্বলবার্গ-ও তাঁর বই 'দি হার্ডার দে ফল্'-এ দেখিয়েছেন যে এই জ্বয়াড়ীরা কেমন করে টাকা রোজগারের জন্য ম্বিন্টবোম্বাদের দাবার ঘ্বটির মতো ব্যবহার করে। জোসেফ মনকিওর মার্চ-এর কবিতা অবলম্বনে রবার্ট ওয়াইজ পরিচালিত 'দি সেট-আপ' ছবিটি এক হেভী-ওয়েট বল্পারের জ্বীবনের আশী মিনিটের মর্মাত্বদ কাহিনী। শ্বধ্ব ম্বিটিযুম্ধ আর বিশ্বং রিগু-এর চারপাশের দর্শককে নিয়ে তোলা এই ছবিতে ম্বিট্রন্থের ভয়াবহ হ্দয়হীনতা যেমন গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, আজ অবধি কোনো ছবিতেই তা দেখা বারনি।

সমস্যাম্লক ছবিগ্রালির মধ্যে সবচেয়ে গ্রেছপ্রণ ছবি বোধহয় 'দি হোম অভ দি রেভ'। কারণ এ ছবিতে বর্তমান আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড বড় সামাজিক প্রণন — নিগ্রো-সমস্যার র্পটি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। ছবির প্রধান চরিত্র একটি নিগ্রো সৈনিকের ভূমিকায় জেমস এডওয়ার্ডস-এর অভিনয় অপ্র্ব হ্দয়গ্রাহী হয়েছিল। নিগ্রো-সমস্যার সমাধান না দিলেও ছবিটি যে উপভোগ্য হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এতে আশ্চর্য হবার কিছ্ব নেই কারণ বিখ্যাত 'চ্যাম্পিয়ান' ছবির প্রযোজক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার স্ট্যানলি ক্র্যামার, মার্ক রোবসন ও কার্ল ফ্যেরম্যান 'হোম অভ দি রেভ' ছবিটি তলেছিলেন।

আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করব আর দ্বটি বিলিতী ছবির কথা বলে। ডেভিড লীন কিন্তু 'অলিডার ট্ইস্ট'-এর চেয়ে আরো হতাশ করেছেন তাঁর 'দি প্যাসোনেট ফ্রেন্ডস্', ছবিতে। ছবিটি কোথাও জর্মোন আর লীন-এর ছবিতে আমরা যে সরলতা আর মাধ্য এতদিন দেখে এসেছি এ ছবিতে তার নিতাল্ড অভাব।

গত বছরে ইংলন্ডে তোলা ছবির ইন্জত রেথেছে বিখ্যাত পরিচালক ক্যারল

রীড-এর 'দি ফলেন আইডল'। গ্র্যাহাম গ্রীন-এর লেখা ছোট গল্প নিয়ে তোলা এই ছবিটিতে ক্যারল রীড-এর প্রতিভার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পেরেছি। অভিনর, চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা সব দিক থেকেই 'দি ফলেন আইডল' প্রথম শ্রেণীর। এ ধরনের ছবি দেখলে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশা হয়।



## হলিউড ও ইউরোপীয় চলচ্চিত্র

১৯৪৬ সালে নিউইয়র্ক-এর সমালোচকেরা সে বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের বিচারে একটি মাত্র মার্কিন ছবিকে স্থান দিয়েছিলেন : 'দি বেস্ট ইয়ারস অভ আওয়ার লাইভ্স্' (উইলিয়াম ওয়াইলার)। নিউইয়র্ক টাইম্স্ পত্রিকা এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন : 'নিউইয়র্ক'-এর আঠারোজন সমা-লোচকের এই সম্মিলিত বিচার থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে ইউরোপীয় চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ আজ হলিউডের বিরাট প্রতিষ্বন্দ্বী — শিলেপর দিক থেকে তো বটেই, জনপ্রিয়তার দিক থেকেও হয়তো তার ভবিষয়ৎ হলিউডের পক্ষে ভয়াবহ।'



## হলিউডের নাডিশ্বাস

'সময় বদলেছে, কিন্তু হলিউড বদলায়নি। হলিউডের বৃদ্ধি দেউলে হয়ে গেছে। তার বর্তমান কেবলই অতীতের প্রনরাবৃত্তি, একটি ছবি দেখলেই আরো একশোটি ছবির কথা মনে হতে থাকে। সাধারণ লোকের মন থেকে হলিউড এত দ্রে সরে এসেছে যে তার সৃদ্ধি নীরস হতে বাধ্য। বেশি বড়লোক হয়ে আরামের আবেশে হলিউডের বৃদ্ধি ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই বৃটিশ ছবির জনপ্রিয়তায় আমি খৃশি। বাইরের আঘাতেই হয়তো হলিউডের ঘুম একদিন ভাঙবে। বিদেশের প্রতিযোগিতা বহুদিন প্রেই তার প্রয়েজন ছিল। আজ হলিউডকে ব্টেনের শক্তির সম্মুখীন হতে হছে, কাল হয়তো ফ্রান্স, ইতালী কিংবা রাশিয়ার মোকাবেলা করতে হবে। নিজেকে বাঁচাতে হলে ছাড়তেই হবে তার বাঁধা গং। ছাঁচে ঢালা গলপ বাদ দিয়ে এমন গলপ খাজতে হবে যার মধ্যে প্রকৃত বাস্তব জীবনের স্বাদ আছে, বড় বত্তব্য আছে; বর্তমান জীবনের বিক্ষোভ যার মধ্যে আন্দোলিত।' —স্যাম্বেল গোলডউইন

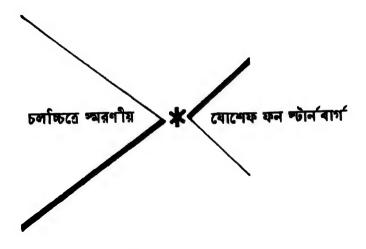

চলচ্চিত্রের গতান্গতিকতার ইতিহাসে ষোশেফ্ ফন দ্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগ্রালর স্থান অন্তৃত স্বতন্ত্র। অধিকাংশ চিত্র-সমালোচক তার ফিল্মগ্রালকে গণাই করতে চান না। এসব যেন কম খরচায় তোলা, অখ্যাতভাবে প্রদর্শিত নগণ্য ছবি, কিদ্বা ব্যবসাদারী কুর্নিচতে ভরা, প্রচুর অর্থব্যয়ে তোলা ডি-মিল-জ্ঞাতের ছবির মতো সমালোচকের দ্লিটক্ষেপেরও অযোগ্য! কক্তো যাদের শিল্পলোকের দশম-স্বর্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন, সিনেমার ইতিবৃত্তে কিদ্বা রসালোচনার ক্ষেত্রে সেই সব বিশ্বকর্মাদের মধ্যে যাদের নাম করা হয় তারা প্রায় সকলেই বিদেশী ডিরেক্টার। তাদের মধ্যে আছেন র্শদেশের আইসেনস্টাইন, প্রদাভিকন, দভ্শেভেকা; ফ্রান্সের ক্রেয়ার, রেনোয়া, ভিগো; জার্মানীর পাব্স্ট্, ম্না্ট, লাং। মার্কিন ডিরেক্টারদের মধ্যে নাম করা হয় স্টোহাইম, ফোর্ড আর কাপ্রার।

কিল্ডু দেখা যাবে ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগর্নল মোটাম্টিভাবে প্রায় উপেক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে জেকব্স্ লিখেছেন এসব হচ্ছে 'মর্ম মিনার লোকের' স্থিট। রোথা বলেছেন স্টার্নবার্গ-এ বড় বেশি আত্মসচেতন ভাব। 'একের পর এক জঘন্য ছবির সমন্টি, ক্রমে আরো জমকালো, আরো অসার,' তাঁর শেষদিককার ছবিগর্নলির সমালোচনা এই দ্বকথায় সেরে বার্ডিশ আর ব্রাসিলাখ স্টার্নবার্গকে প্রায় এড়িয়ে গেছেন। চলচ্চিত্রের আরো সব ছোটখাট ইতিব্তের মধ্যেও ফন স্টার্নবার্গ-এর প্রতি এই রকম হতশ্রুণ্ধা দেখা যাবে।

ইত্যাকার সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা স্মরণ রেখেও প্রশ্ন ওঠে যে মার্লিন ডিট্রিশের মতো অপ্রতিত্বন্দ্রী চলচ্চিত্র শিল্পীকে সিনেমা জগতে পরিচিত করার বাইরেও স্টার্নবার্গ- এর ফিল্মগ্রনির স্বতন্ত্র কোনো ম্লা প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা! আমার বিশ্বাস নিশ্চয় আছে। কেননা এই সব ছবিতে এমন কিছু বিশেষ ফিল্মিক লক্ষণ এবং চিন্তাধারার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, ইউরোপের সাম্প্রতিক অর্থকিরী সিনেমা আর

মার্কিন দেশের ফিল্মের নতুন পরীক্ষায় ক্রমেই যার প্রভাব বেশি অন্ভূত হচ্ছে।
মহাষ্ক্রশের পরেকার ছবি দেখে ক্রমেই এ ধারণা বন্ধম্ল হচ্ছে যে খ্ব সম্ভব ফন
দ্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগর্কার অচিরেই এমন ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করতে পারবে
যার কোনো তুলনা নেই। ফিল্মস্থিতে তথা তাঁর শিল্পজীবনের ইতিহাসে যে
সকল লক্ষণ দেখা যায় তা থেকে উপরোজ সিন্ধান্তে পেশছতেই হয়।

সমসাময়িক ফরাসী চিত্রপরিচালক রবার্ট রেসন-এর ছবিগর্নলতে — তাঁর প্রথম ছবি ১৯৪৩ সালে মর্ন্ত পায় — সিনেমার যে আধ্বনিক ধায়া লক্ষ্য করা যায়, যোশেফ ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মে এবং চিল্ডাধারায় তার লক্ষণগর্নলর স্কুপণ্ট ইপ্পিত ছিল। রেসন-এর মতে — ব্যাপক অর্থে ফিল্মকে গীতাত্মক হতে হবে — যেন ছল্দে বিধৃত কতিপয় দ্শোর স্ববিনালত পারম্পর্য। তিনি ফিল্ম তৈরির এই নব্যরীতির নাম দিয়েছেন 'ল অফ দি টেকনিক অফ পোয়েট্রী।' তাঁর বিশ্বাস যে এই রীতির সমাদর আজ না হতে পারে, কিল্ছু আগামী পণ্ডাশ কি একশো বছরের মধ্যে এই রীতিই হবে সর্বজন গ্রাহ্য। এই নব্যরীতির মধ্যে প্রধান কথাটা হচ্ছে এই যে এখানে গঠনসৌকর্যের দিক থেকে চলচ্চিত্রর্পের পরিপ্রণ সম্ভাবনাকে যথোচিত ম্ল্যু দেওয়া হয়েছে — আদ্যোপাশ্ত প্রত্যেকটি খন্ডদ্শা ফিল্মের সামগ্রিক সন্তাকে যাতে পরিক্ষ্ব্ট করতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। চলচ্চিত্রের যেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবয়ব তার গঠনসৌকর্যের প্রতি এরকম তীরভাবে সচেতন হওয়ার ফলে লমে লমে চলচ্চিত্রের একটা বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে উঠছে। ফলে ফিল্মের উপাদান এবং নির্মাণপন্দিতর উপরে এতকাল সাহিত্যরীতির যে আধিপত্য ছিল ধীরে ধীরে তা কেটে যাছে। এতদিন ফিল্ম বলতে বোঝাত 'বিশিষ্ট নটনটীর সাহায্যে ভালো নাটকীয় অভিনয়।'

এই অভিনব ফিল্মিক রীতির প্রবর্তকদের মধ্যে ফ্রান্সের রবার্ট রেসন-এর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেও এ রীতির অন্কর কক্তোর ফিল্মগর্নুলিতেও দেখা যাবে। তাছাড়া অর্সন ওয়েল্স-এর সন্গে সাম্প্রতিক কথাবার্তার বিবরণ পড়লে মনে হয় য্মের পরের যুগে পেশাদার পরিচালকদের মধ্যে আমেরিকায় তিনিই বোধ করি প্রথম এই বিশিষ্ট ফিল্মর্প নিয়ে পরীক্ষা করবেন।

ফিল্মের এই র্পরীতির (ফর্মাল স্ট্রাকচার-এর) সংগ্যে ফিল্মের নাটারীতির সমীকরণ করা হচ্ছে না। অন্যান্য শিল্পকর্মে এই প্রভেদটা স্কুপন্ট। নাটকের ইতিহাসে 'স্বাঠিত' নাটারচনার যে য্বা গেছে তখনকার নাটকের মধ্যে এই র্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সিনেমা-শিল্পের র্প নমনীয় বলে তার গঠনরীতিও ভিল্ল হতে বাধ্য। একই কাহিনী চলচ্চিত্রে যে র্পে প্রকাশ পায়, উপন্যাস বা রক্তামণ্ডের আন্থাকে প্রকাশ করলে তার গঠনের র্পই যায় বদল হয়ে। এজন্যই আজ পর্যন্ত সিনেমা এবং সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ চলছে। এই দ্বই জিনিস আসলে দ্বই মের্র তুল্য বিপরীত। অতি ব্যাপকভাবে এই সহজ্ব সত্যকে অস্বীকার করা হয় এবং ফিল্ম-আপ্যিকের স্বর্পগত প্রয়োজনের কথা মনে রেখে যা করা দরকার স্বাভাবিকভাবে

ফিল্মকে সেভাবে তৈরি করা হয় না। ফলে যা আজকাল স্থিত হয় তা অপস্থিত মাত্র।

ইদানীং ফিল্ম স্ভির এই নতুন ধারা অনেকেরই দ্ভি আকর্ষণ করেছে। কিল্তু ১৯২৪ সালে যোশেফ ফন স্টার্নবার্গ নামে প্রান্তন এক সহযোগী-ডিরেক্টর-এর নিজের টাকায় মাত্র চার হাজার আটশো ডলার বায় করে তোলা 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্' নামক ছবিখানা দেখলেই ফিল্ম স্ভির মধ্যে এই গঠনরীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দেখা যাবে একজন জাতশিলপী নিজের ব্যক্তিছের অসীম শক্তিতে আম্থা রেখে কি রকম দ্বিধাশ্নাভাবে নিজেকে বাক্ত করেছেন।

এই ফিল্মের চরিত্রদের এমন বির্প পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে ষাতে সামাজিক অবস্থার কৃফল সম্পর্কে গলেপর কাহিনী আমাদের দ্ছি আকর্ষণ করবে বলে সহজেই আমাদের প্রত্যাশা জাগে। কেননা সামাজিক অবস্থার জনাই চরিত্রগ্রিল এমন অবস্থা বিপাকে পড়েছে। অথচ ছবিতে দেখা যাবে বস্তির দ্শাবলী চরিত্রের মানসিক শ্লানির দ্শাবাঞ্জনা হিসাবে ছবির পশ্চাৎপটের স্থান পেয়েছে। এই মানসিক কৃশ্রীতাকে দ্র করার দায়িষ্ব বাইরের কারো হাতে নেই। বাস্তব দ্শা এখানে মানসিক শবন্দের প্রত্যক্ষ বাঞ্জনা। অথচ বাঞ্জনার কথা না ধরলেও, বাস্তব দ্শোর যথার্থ আবেদনকেও অস্বীকার করা হর্মান। ছবির কাহিনীকে উভয় অথেই উপভোগ করা চলে, দর্শকের অভির্কি আর মানসিক উৎকর্ষ অন্যায়ী যার যেভাবে খ্লিশ গ্রহণ করতে পারে।

ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগর্নার মধ্যে গঠনরীতি আর চিত্রের অর্ম্তার্নহিত অর্থ — দ্বই দিকেই 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্' ছবিখানি প্রধান স্থান স্থান অধিকার করে আছে। ফন স্টার্নবার্গ-এর মতে এখানাই তাঁর একমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠায় স্ট ছবি। পরের সব ছবিই নাকি 'উন্ধত প্রচেন্টা' মাত্র! একথার ষথার্থ অর্থ ব্বুঝতে হলে তাঁর অন্যান্য ছবিগ্রাল বিশেলখন করে এ ছবির সঙ্গে সেগ্রালর তুলনা প্রয়োজন। তাহলেই দেখা যাবে পার্থকা কোথায়।

ছবিগালি যিনি স্থি করেছেন তিনি নিজেই বলেছেন এগালির একথানি হচ্ছে শিলপকর্ম, বাকি আর সমস্তই হচ্ছে অর্থকিরী। এগালির মালা দিতে নিজেই তিনি অনিচ্ছাক। কিন্তু এই সংগা তিনি আরো বা বলেছেন উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা প্রসংগা তারও উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন তাঁর কল্পনাকে মাত্র আর একথানি ছবিতে তিনি প্রায় রূপ দিতে পেরেছিলেন — সে ছবি হচ্ছে দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান্'।

দশ বছরের ব্যবধানে তোলা এই ছবি দ্বানিতে বিস্তর পার্থক্য আছে। এ দ্টির উপাদান এত স্বতন্ত যে মনে হর দ্বান সম্পূর্ণ আলাদা লোক প্রথিবী ও মানব-জীবনের প্রতি তাদের স্বতন্ত দ্বিউভগা নিরে ছবি দ্বানি স্থি করেছেন। দ্শাত এই পার্থক্যের মধ্যে যে সংগতি আছে তা আবিষ্কার করতে হলে চিত্রপরিচালকের শিক্পরীতি প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। পরিগত মনের স্থিট বলে এর মধ্যে একথানি

ছবি আর একটার চেরে নিশ্চরই ভিন্ন। কিল্টু উভর ফিল্মের গঠনরীতির মধ্যে এমন একটা পারিপাট্য আছে যা দটার্নবার্গ-এর অন্যান্য ছবিতে অনুপশ্থিত। সেদিক দিয়ে দুখানি ফিল্মই একই রীতির সার্থক দুষ্টান্ত। একমাত্র গঠনরীতির মধ্যেই এদের সাদৃশ্য আছে এ কথা মেনে নিয়ে ফিল্ম দুটির বিষয়বদ্টু আলোচনা করলেই দেখা যাবে 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' ছবিখানি ডিরেক্টারের স্বকীয় বিচারে যোগ্যতার ন্বিতীয় দ্থান কেন পায়।

ছবি তোলার পর গণর বির খাতিরে চিত্রের পরিবেশকগণ 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্'এর মধ্যে কিছ্ কাটছাঁট করেছিলেন। সমালোচকের কাছে এ ছবি বেশ সমাদর
পেলেও সাধারণ দর্শকের তব্ব সেটি যথেষ্ট সরস মনে হয়নি।

যাই হোক, প্রথম প্রচেষ্টায় ফন স্টার্নবার্গ-এর ষেট্কু, স্ব্খ্যাতি হয়েছিল, তাতেই তিনি মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের ডিরেক্টরের কাজ পেলেন এবং 'দি এক্সকুইজিট্ সিনার' (১৯২৬) নামে একখানি বিদ্পাত্মক ছবি তুললেন। ম্রিক্তর আগে ছবিখানা বখন পরীক্ষার জন্য দেখানো হল, দর্শকরা অনভিপ্রেত প্থানে ষথারীতি হাস্য করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ম্রিক্তর আগে ফিল রোজেনকে ছবিখানা প্রনরায় তুলতে হল। এর পর স্টার্নবার্গ 'দি মাস্ক্ড্ রাইড' বলে একখানা ছবিতে হাত দেন। মে মারে ছিলেন এ ছবির প্রধান অভিনেত্রী। ছবির দ্ব' রীল পরিমাণ তোলার পর বিতৃষ্ণার স্থেগ স্টার্নবার্গ ক্যামেরার মুখ ছাদের দিকে ফিরিয়ের রেখে সেট ত্যাগ করলেন।

এড্না পার্ভিয়ান্সকে প্নরায় ফিল্মে ফিরিয়ে আনার জন্য চার্লি চ্যাপলিন তথন একখানা ছবি তোলার কথা ভাবছিলেন। ফন দ্টার্নবার্গ চ্যাপলিন-এর সঙ্গে এই ছবি পরিচালনা করার চুক্তি করলেন। 'দি সীগাল্' (১৯২৬) নামক এই ছবির কাহিনীকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে পরিচালকের যথেষ্ট খিটিমিটি হয়ে গেল। তোলার শেষে ছবিখানা পরীক্ষার জন্য দেখা হল একবার। দেখে চ্যাপলিন আর উচ্চবাচ্য করলেন না : ঐখানেই ইতি হল। সে ছবি প্রদর্শনের অনুমতি দিতে পারলেন না তিনি।

১৯২৬ সালে ফন স্টার্নবার্গ কোনো একটি ছবিকে সম্পূর্ণ করতে বা জনপ্রিয়ভাবে মুর্নিক্তলাভ করাতে বার বার অকৃতকার্য হওয়ার ফলে তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়াল ষে তথন কোনো প্রযোজকই আর তাঁকে কোনো একটা ছবির পরিচালনার ভার দিতে সাহস করলেন না। 'সীগাল্'-এর পর পাারামাউণ্টে সহকারী ডিরেক্টরের পদ ছাড়া আর কোনো কাজ তাঁর মিলল না।

কিছ্বদিন পরে ফ্র্যাঞ্চ লয়েডের 'চিল্ড্রেন্ অভ ডিভোর্স' (১৯২৭) ছবিখানার কিছ্ব অংশ নতুন করে তোলার ভার পেলেন ফন স্টার্নবার্গ। এ কাজ এমন আশ্চর্য উৎরে গেল যে ছবির মালিক 'আন্ডারওয়ার্ল্ড' (১৯২৭) বলে বেন হেক্ট্ রচিত এক রোমাঞ্কর দস্যুকাহিনীর ছবি তোলার কাজ দিতে চাইলেন ফন স্টার্নবার্গকে। নিতাশ্ত অর্থকরী এই ছবিখানা প্রভৃত সমাদর লাভ করল দর্শকদের কাছে। ফলে

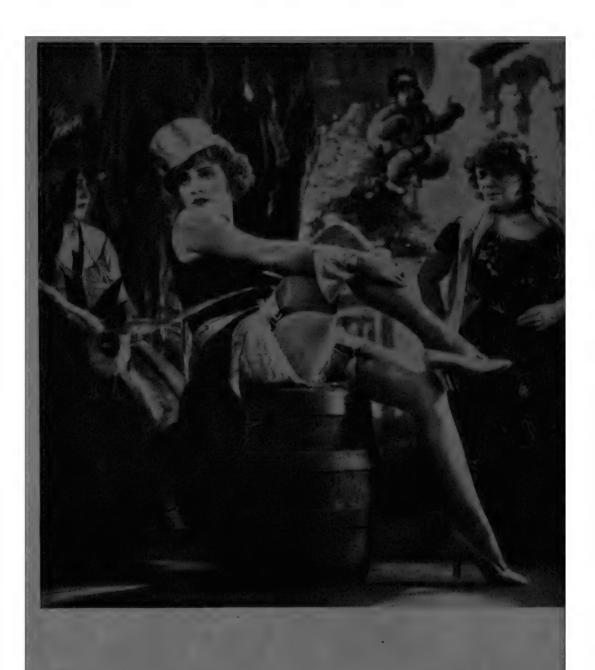

न्हान वादर्भ त विख्य हिटा मानिन छिप्रिन :

(১) 'मि द्रा अन्राखन'



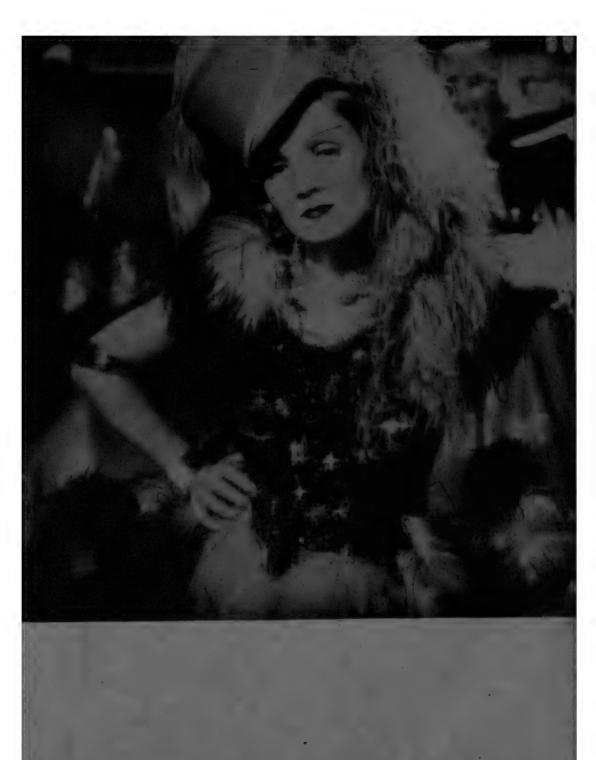

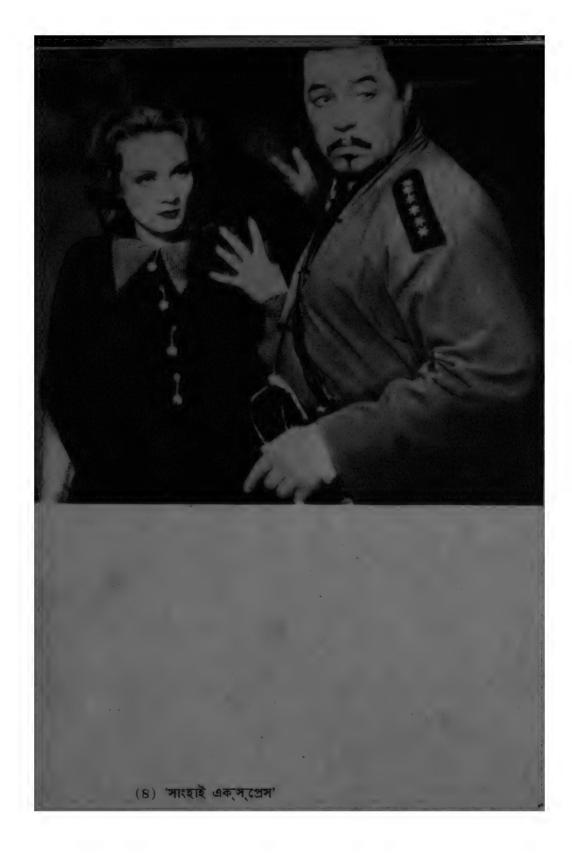

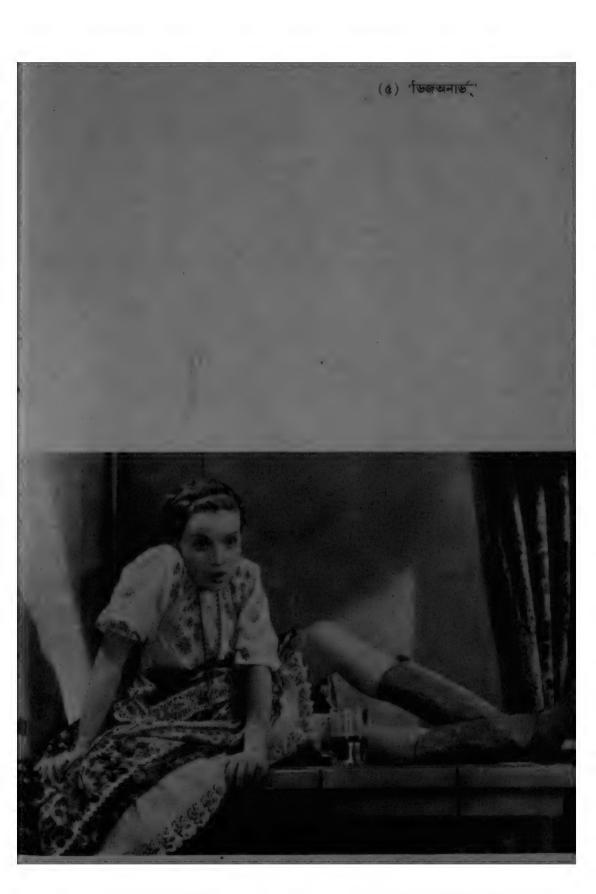

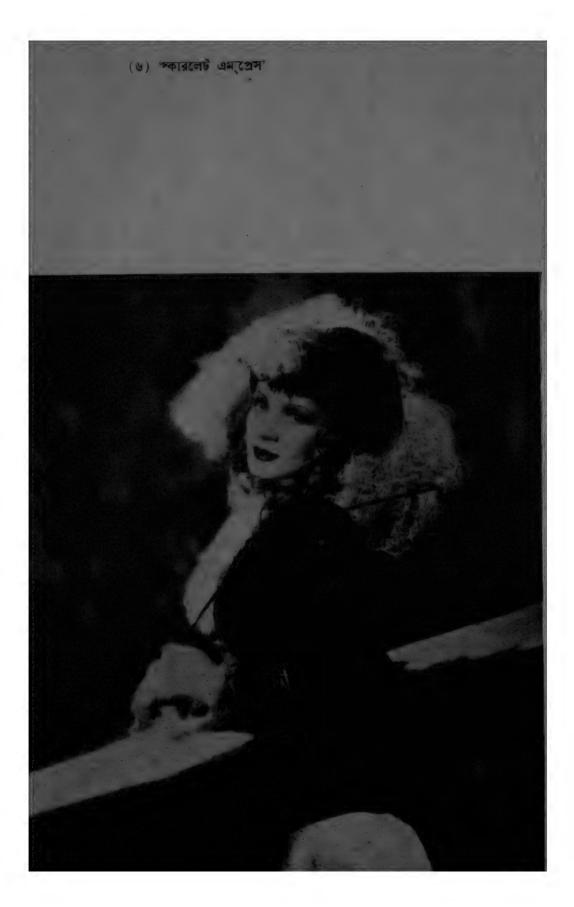

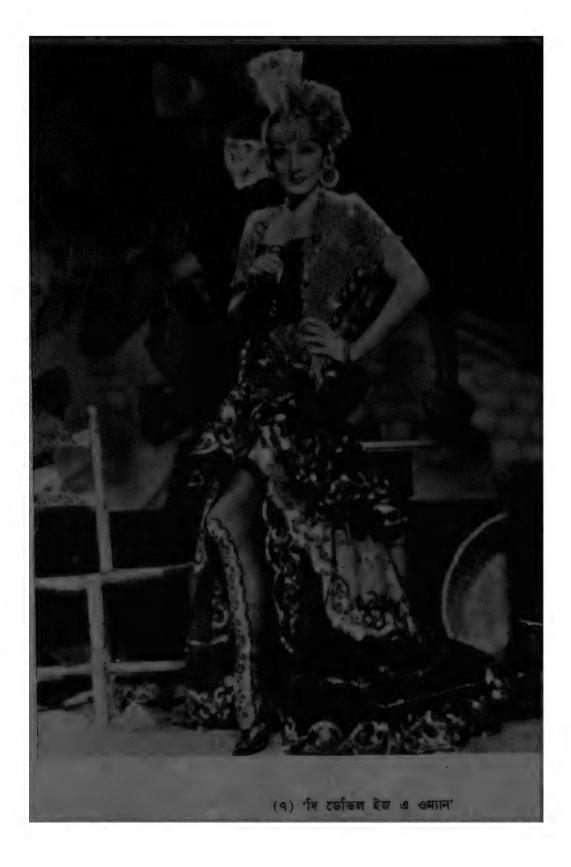

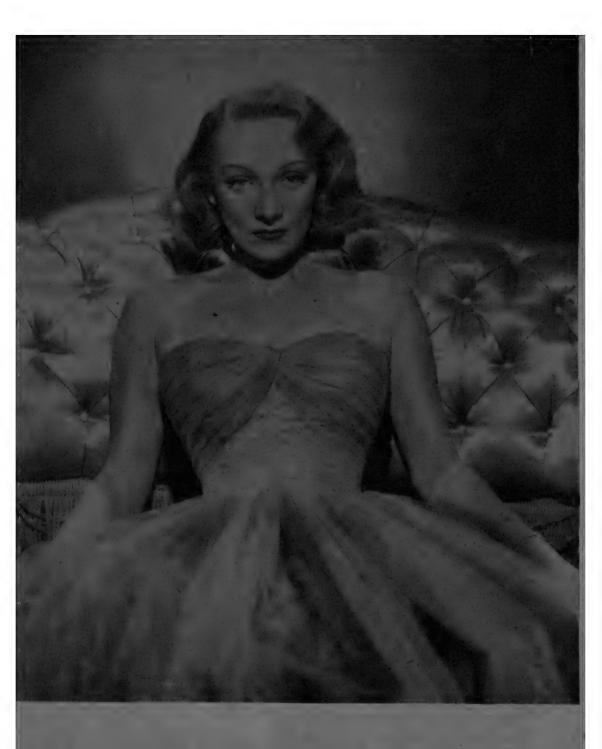

মালিন ডিদ্রিশের এখনকার ছবি

অসামান্য জ্বনপ্রিয় পরিচালক হিসাবে ফন দ্টার্নবার্গ-এর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। হলিউডের বিচারে দ্টার্নবার্গ এইবার মশের শিখরে আরোহণ করলেন। কিন্তু পরম কাম্য এই মশের অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁকে নিজের আদর্শ অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে হয়েছিল। 'দি স্যালডেশন হান্টার্স্-'এর নির্মাল আদর্শবাদ আর 'আন্ডারওয়ালড'-এর পরিপক্ক ভাবাল্তা—এই দ্ই বস্তুর মধ্যে ব্যবধান দ্বতর, কিন্তু এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন ফন দ্টার্নবার্গ নিজে।

ফন স্টার্নবার্গ যা করতে চেয়েছিলেন তা বোধহয় এই : তিনি বোধহয় এমন কোনো বিশেষত্ব আবিষ্কারের চেন্টায় ছিলেন যা তাঁর নিজস্ব ছবি 'দি স্যালডেশন হান্টার্স্' আর ষোলোআনা অর্থকরী ছবি 'আন্ডারওয়ার্ল্ড' উভয়ের মধ্যেই সমপরিমাণে উপস্থিত থাকবে। বলা বাহ্লা তাঁর এ চেন্টা বিফল হয়নি। এই বিশেষত্বর কথা ভেবেই হয়তো বির্প আদর্শের সপো রফা করা তাঁর পক্ষে নেহাত অসম্ভব লাগেনি। তাঁর ছবির এই বিশেষত্ব হচ্ছে যৌন আবেদন। শারীর সত্তা (সেক্স) বিষয়ে স্টার্নবার্গ-এর অন্তর্ভাত তাঁর ছিল। নারীত্বের এই আকর্ষণ তিনি ফিল্মে চমংকার র্প দিতে পারতেন; এবং এই বিশেষত্ব বজায় রেখে তিনি তাঁর আদর্শের সপো অর্থকরী বিদ্যার একটা সামঞ্জস্য করতে পেরেছিলেন। যৌন আবেদনের এমন সব কাহিনী তিনি খ্লতে লাগলেন যাতে তিনি নিজে এবং সাধারণ র্তির দর্শকরা সমান উৎসাহী হতে পারেন।

'আন্ডারওয়াল্ড'-এর ঠিক পরেই তিনি 'দি লাস্ট কমান্ড' (১৯২৭-২৮) ছবিটি তোলেন। কিন্তু এমিল জ্যানিংস্ এ ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে অভিনেতার দাবির কাছে পরিচালকের গ্রণপনা থাটো থাকতে হল। 'আন্ডার-ওয়াল্ড'-এর মতো জ্বনপ্রিয়তা লাভের আশায় এর পর তিনি 'দি ড্রাগ নেট' (১৯২৮) তোলেন। আর তার পরই তোলেন 'দি ডক্স্ অভ নিউ ইয়ক' (১৯২৮) — যে ছবি, বিশেষ করে তার স্ক্রিপ্রণ দ্শ্যবিন্যাসের জন্য, ফিল্ম-সমালোচকদের মতে তাঁর নির্বাক যুগের শ্রেণ্ড ছবি। এ ছবিতে বেটি কম্পসন আর অল্গা বাক্রানোভা নামে যে দ্কন অভিনেত্রীকে তিনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলেন, তাঁরা উভয়েই আনকোরা নতুন। ইন্দ্রিয়াসক হত্যাকারিগীর বেশে বাক্রানোভার অভিনয় থেকে দেখা গোল যে নারীচরিত্রের কতিপয় বিশেষত্ব ক্রমেই আশ্চর্য নিপ্রণভাবে এই ছবির পরিচালক চলচ্চিত্রে র্প দিতে শিথেছেন। তা ছাড়া এছবিতে 'দি স্যালভেশন হান্টার্স্'-এর সামাজিক পরিবেশেও তিনি ফিরে যেতে পারলেন: কিন্তু দরিদ্র জ্বীবনের দ্শ্যাবলী তিনি কোনো গভীর ভাববাঞ্জনা আনার জন্য ব্যবহার করলেন না, সিনেমার ছবিতে দ্শ্যসক্জার মূল্যেই সেগ্রলির মূল্য।

ফন স্টার্নবার্গ-এর নির্বাক যুগের শেষ ছবি 'দি কেস অভ লিনা স্মিথ' (১৯২৯) যখন মুন্তিলাভ করল, ততদিনে সবাক ছবির যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে, কাঙ্গেই তাঁর এছবিকে বিশেষ আলোচনার যোগ্য বলেও মনে করলেন না কেউ। কিম্পু গঠনের পারিপাটো আর কাহিনীর বিশিষ্টতার এছবিখানি অতিশয় উল্লেখযোগ্য স্থিট। ফিল্মটির বিষয় ছিল যুদ্ধের-বিরোধিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার যুগে ভিরেনার শাসকশ্রেণীর আত্মন্ডরিতা, নিয়মান্বতিতার প্রতি প্রাণিয়ানদের দ্রান্ত নিন্দা, আর এই ধরনের চিন্তাধারায় পরিপর্ষ্ট জগতে সামাজিক অধোগতির চিত্র এই ফিল্মে দেখানো হয়েছে। একথাই বরং বলা চলে যে অন্যান্য ছবির তুলনার 'দি কেস অভ লিনা স্মিথ'-কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে কোনো সামাজিক সমস্যা নিয়ে এ ছবিখানাই তাঁর একমাত্র সতি্তারার প্রচেন্টা।

দ্শ্যসম্জার দিক দিয়ে এ সময় এমন অনেক কৌশল তিনি আবিষ্কার করেন, তাঁর পরবতাঁ ছবিগন্লিতেও যার পরিপর্ণ ব্যবহার হয়েছে। শ্ব্দ্ মাত্র আলোক নিয়শ্রণ করে যাতে দ্শো আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য দেখানো যায় সেজন্য তিনি এই সময়ে একখানা সেট আগাগোড়া শাদা রঙ করে নিয়েছিলেন। ফলে বিশেষ বিশেষ জায়গায় আলো নিক্ষেপ করে আরু আসবাবপত্রের পিছনে অদ্শ্যভাবে আলো রেখে ক্যামেরায় প্রত্যেকটি দ্শো আলো-ছায়ার বিচিত্র নক্সা দেখানো চলত। তা ছাড়া বিভিন্ন দ্শোর প্ররোভাগে নটনটীর সিল্রেট ছবি স্থাপন করে দেখানোর রীতিও তাঁরই আবিষ্কার। আজকাল এরীতি দেখতে আমরা যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু গ্রিফথ-এর ক্রোজ-আপ্ দ্শা ব্যবহারের মতোই এজিনিস সেয়েগে অভিনব ছিল।

দৃশ্যসম্পদে সিনেমা-শিলেপর কিরকম অগ্রগতি হয়েছে, 'দি কেস অভ লিনা স্মিথ'এর এক একথানি খণ্ড-দৃশ্য তারই দৃষ্টান্ত। কোনো এক লণ্ডির মধ্যে ঝোলানো
চাদরের গায় ইস্প্রিওয়ালীর চণ্ডল 'ছায়া' দেখিয়ে ফন স্টার্নবার্গ এই ছবির প্রথম
দৃশ্যের উন্ঘাটন করেন। ১৯৪৬ সালে তোলা 'লা বেল এ লা বেইত্' ছবিতে
কক্তো প্নরায় এই দৃশ্যকৌশল অতি নিপ্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। ছবির আর
এক দৃশ্যে নায়ক রাগ্রিতে কয়েকতলা উ'চু এক ভাড়াটে ফ্লাট-বাড়িতে এসেছে।
বাড়ির সামনের দিকে অনেকগ্রলো ব্যালকনি আর সি'ড়ি। খোঁজ পেয়ে প্র্লিশও
এসে হাজির হয়েছে। গোলমালে ঘ্ম ভেঙে উঠে বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা কেউ
সিণ্ডিতে, কেউ ব্যালকনিতে এসে জমায়েং হয়েছে। রাস্তা থেকে সমস্ত বাড়িটা
একবারে দেখা যায় — প্রত্যেকটি ব্যালকনিতে আলো। আর নায়ক সেই সব সিণ্ডি
দিয়ে এমনভাবে উঠছে-নামছে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি এইমাগ্র
ঘ্ম থেকে হঠাং অজ্ঞাত আশঙ্কায় জেগে উঠেছে।

এর পরে ফন স্টার্নবার্গ 'থান্ডারবোল্ট' (১৯২৯) নামে চলনসই একটা রোমাঞ্চকর ছবি তোলেন। এটাই তাঁর প্রথম সবাক ছবি। এর পরবর্তী ছবি 'দি রু এঞ্জেল'-এ (১৯৩০) তিনি যে ফিল্মিক নৈপ্ন্যা দেখিয়েছেন, 'থান্ডারবোল্ট'-এ তার প্রায় কোনো নিদর্শনই পাওয়া বায় না।

এমিল জ্যানিংস তাঁর প্রথম সবাক চিত্রের পরিচালনা করার জন্য ফন স্টার্নবার্গকে এই সময় জার্মানীতে ডেকে পাঠান। হাইন্রিখ্ মান্-এর 'প্রফেসার উনরাখ্' নামক

উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগর্মি ফন দ্টার্নবার্গ-এর রীতিতে ফিল্মে তোলার এমন উপযোগী যে শিল্প হয়েও ফিল্মটি অর্থকরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মধ্য-বরসী এক ইংরেজ অধ্যাপক লোলা-লোলা নামে হ্দরহীন এক নৈশ-ক্লাবের গায়িকার আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে কিভাবে চরম অধঃপাতে গেলেন — উপন্যাস-খানির বিষয়বস্ত হচ্ছে তাই।

'দি ব্রু এঞ্জেল'-এর দৃশ্য পরিকল্পনাগ্রনিই বিশেষ করে এই ফিল্মের আকর্ষণ। দৃশাগ্রনি হ্বহর্ বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া না হয়ে বরং তার কাল্পনিক প্রতির্প হয়েছে। কাল্পনিক দৃশ্যসক্ষা তৈরি করতে 'উফা' স্ট্রাডয়েয়র তুলনা ছিল না। ফন স্টার্নবার্গ এই স্ট্রাডয়েয়র দৃশ্যসক্ষাকারদের সম্পূর্ণ সহায়তা পেলেন, এবং তাদের দিয়ে এমন অভিনব দৃশ্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়ে নিলেন যা তার কোনো ছবিতেই দেখা যায় না। 'দি ব্রু এঞ্জেল' চিত্রে নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে অসম্ভব ঘে'য়াঘে'য়ি করে সাজানো ছোট্র একটা মণ্ডে লোলা-লোলার গানের একটি দৃশ্য আছে। দৃশ্যটি জালের আবরণে ঢাকা, উপরে নিচু কড়িকাঠগ্রলো বেরিয়ে আছে, দেয়ালে অসম্ভব সব জায়গায় আলো বসানো। গানের মাঝখানে মণ্ডের ঠিক নিচ থেকে পানীয়-বেসাতী একবার তার পণ্যের কথা হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেয়। নিপ্রণভাবে ক্যামেরার সাহাযেয় এই সব খ্র্রটিনাটিতে ভরা দৃশ্যের যে ব্যঙ্গনা দেওয়া হয়েছে, প্রচলিত রীতিতে দৃশ্য-পরিকল্পনা করলে সেটা অসম্ভব হত।

তারপর যে দ্শ্যে বৃশ্ধ অধ্যাপক অবশেষে ক্লাউনের ভূমিকাতেও নামলেন এবং তাঁর নিজের শহরে ফিরে এসে তাঁরই প্রান্তন ছাত্রদের সামনে এই মর্মাণিতক পরিহাসের বেশে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন — সেথানে মনের ভাবাবেগকে সিনেমা-শিশেপর কৌশলে চিত্র-পরিচালক কি নিপ্রণভাবে দ্শার্প দিয়েছেন তারই চমংকার দ্শানত দেখা যায়। প্রথমে তাঁকে আমরা তাঁর সাজঘরে দেখি, তিনি ক্লাউনের বেশ পরছেন — খোশমেজাজী ক্লাউনের চিরাচরিত বেশ নয়; দোমড়ানো, মোচড়ানো, বেদনাদায়ক একটা ক্লাউনের মর্খোশ আঁটছেন তিনি — ভেঙে-পড়ার দিন যে আর বেশি দ্রে নেই এযেন তারই ইপ্গিত। এই মর্মাণিতক হাস্যকর বেশে বৃশ্ধ ভদ্রলোক যখন স্টেজে ঢ্রুকলেন — স্টেজের পশ্চাংপটে নিরাকার আলো-ছায়ার ব্যঞ্জনা তখন মূহ্তে মূহ্তে বদলাছে। এথেকে স্পন্ট ধরা যায় অধ্যাপকের মনের মধ্যে তখন কর্ণ ভাবাবেগের কি প্রলম্বকান্ড চলেছে। ধাঁরে ধাঁরে দ্শা চরম পরিণতিতে এল। উইংস-এর ফাঁক দিয়ে অধ্যাপক মণ্ড থেকেই দেখলেন লোলা-লোলা অন্য আর একজনের আলিপ্যনে সমর্পণ করছে নিজেকে। মেয়েটাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য ভদ্রলোক মণ্ড থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

ফিল্মের ইতিহাসে 'দি রু এঞ্জেল'-এর প্থান রীতিমতো উচ্তে। শব্দ আর দ্শোর মিলন ঘটিয়ে ফিল্মের সাহায্যে শিল্পস্থির যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, প্রথম সবাক চিত্রের মধ্যে এই ছবিখানিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রুর্গম্ভীর কথাবার্তায় ঠাসা ফিল্মের রাজ্যে 'দি রু এঞ্জেল' ন্তন আশার বাণী বহন করে আনল। গান আর সংলাপ, শব্দ আর সংগীতের এক সুসমঞ্জস মিগ্রণ।

এর পর ফন দ্টার্নবার্গ মার্লিন ডিট্রিশকে নিয়ে আমেরিকায় যান আর সেখানে ১৯৩০ সালে 'মরক্লো' নামে ছবি তোলেন। 'দি রু এঞ্জেল'-এর লোলা-লোলার মধ্যে ডিট্রিশ পার্থিব কামাতুর এক চরিত্রের রুপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই অভিনয়ের ব্যাখ্যা করতে হলে, এখন মনে হয়, পরিচালক হিসাবে ফন দ্টার্নবার্গ জ্যানিংস-এর প্রতি তাঁর মন এত নিবিষ্ট রেখেছিলেন যে তখন ডিট্রিশের দিকে বিশেষ তাকাবারই সময় পাননি তিনি। অথবা জার্মানীতে থাকার সময় হয়তো ডিট্রিশের চরিত্রের এমন অনেক বৈশিষ্টাই তাঁর দ্ঘিটর অগোচরে ছিল যা পরে চোখে পড়ে। মার্কিনদেশে তোলা ফন দ্টার্নবার্গ-এর ছবির ডিট্রিশ সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ। ম্রিয়মান, সংযত, চলায় বলায়, কথার ভঙ্গীতে চারিত্রিক বিশিষ্টতাময়। ফন দ্টার্নবার্গের ফিল্মে মার্লিন ডিট্রিশের এই চারিত্রিক রূপ ফিল্ম-পরিচালকের নিজের স্থিট।

এই 'মরকো' ছবিতে ফিল্মের গঠনরীতি-নৈপ্রণাের পরাকান্টা দেখালেন ফন স্টার্ন-বার্গ। খব সরল রাম্যান্টিক একটা কাহিনী, বাসতবের প্রতিচ্ছবি হিসাবে দেখলে ছবিখানাকে হাসাকরই বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ফিল্মে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি আঁকার অভিলাষ ফন স্টার্নবার্গ-এর ছিল না। তিনি অন্তৃত সব চরিত্র সাজিয়ে অভিনব এক পরিবেশের স্টিট করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রয়াস সার্থক হয়েছিল। একজন সমালােচক এমন কথাও বলেছেন যে ছবিখানি স্বাক-চিত্র স্টিটর আদর্শ দ্ভান্ত। নির্মাণ কৌশলে ছবিখানি ষ্থার্থই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ল্যাপ ডিসল্ভ্-এর সাহায্যে দ্বিট দ্শা, একটির উপরে আর একটিকে, য্গপং শব্দব্যঞ্জনার পরিবর্তন করে মিলিয়ে দেবার কৌশল এই ছবিটিতে দেখা যাবে। হাসপাতাল থেকে আরবীয় কাফের মধ্যে দ্শা পরিবর্তনের কথা ধরা যাক প্রেমিকের খোঁজে হাসপাতালের করিডর বেয়ে ডিট্রিশ আসছেন; ধাঁরে ধাঁরে তাঁর চলন্ত ম্তি অসপন্ট হয়ে মিলিয়ে এল, কানে এল আদিবাসীদের মাদলের শব্দ, ক্রমে ভেসে উঠল মুখোশ-পরা আদিম একটি মেয়ের আশ্চর্য মন্থর তীর্যক নাচের দ্শা। অপর্পু ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে দ্শা আর ভাবের পরিবর্তন ঘটানো হল।

"মরকো" চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে ছবিতে কোথাও অন্তরাল সংগীত নেই। কাফের-দ্শা দ্বিটর মতো যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংগীত আছে, তা ছাড়া কোথাও অন্বাভাবিক কিছুই নেই। আজকাল কাহিনীর ভাব ও দ্শোর অন্তরালিহিত অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য অন্তরাল সংগীত ফিল্মের একটা অপরিহার্য অংগ। কিন্তু সেই অতদিন আগেও গঠনবীতির উপর ফন দ্টার্নবার্গ এত বেশি দখল দেখাতে পেরেছিলেন যে শ্ব্রু যথোপযোগী ধর্নি আর যংসামান্য সংলাপের সাহায্যে প্রত্যেকটি দ্শোর আকর্ষণ অব্যাহতভাবে তিনি ফ্রিটয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্তরালসংগীত না থাকাষ এই ছবির এমন একটা স্কুপষ্ট

অব্যবহিত আকর্ষণ আছে যা ঢালাও সংগীতে ভরা আধ্বনিক ফিল্মে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

'মরকো'-র পরে ফন স্টার্নবার্গ পর পর অনেকগর্নাল ডিট্রিশ-ফিল্ম তোলেন। মাঝখানে শ্ব্র্ ১৯৩১ সালে ড্রাইসার-এর জটিল সামাজিক সমস্যার উপন্যাস নিয়ে 'এয়ান আমেরিকান ট্রাজেডি' বলে একটা ছবি তুলেছিলেন। ডিট্রিশ-ফিল্ম সমন্টির চরম পরিণতি হল ১৯৩৫ সালে 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান' ছবিতে। যৌন আবেদনের কাহিনীর সংগা ফিল্ম গঠনের বিশিষ্ট রীতির সংযোগ ঘটিয়ে ক্রমে কিভাবে ফন স্টার্নবার্গ ফিল্ম গঠনের অসামান্য এক ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন এই ছবিগর্নালতে তার পরিচয় মেলে। 'ডিজঅনার্ড' (১৯৩১) ছবিতে দৃশ্য অংশের ব্যঞ্জনার প্রতি পরিচালক এতদ্র বেশি মনোযোগ দিয়েছেন যে কাহিনী অংশের সামঞ্জস্য শেষ পর্যণত বজায় থাকেনি। 'সাংহাই এক্সপ্রেস' (১৯৩২) ছবিতে ষংসামান্য উপাদানের সাহায্যে বিশ্লবী চীনের প্রতিক্রবি ফ্রটিয়ে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া ছবির গতি আর তালের সংগা চরিত্রের সংলাপ আর ঘটনার এমন চমংকার বিন্যাস হয়েছে যে আশ্বর্য। এর পরে তিনি 'ব্রুণ্ ভিনাস' (১৯৩২) নামে গতান্বর্গতিক হালকা ভাবাল্তায় ভরা কাহিনী নিয়ে একটি ছবি তোলেন। কিন্তু পরিচালনার কৌশলে এ ছবিটিও অসাধারণ আকর্ষণময় একখানি ছবি হয়ে উঠেছে।

নাম থেকেই বোঝা যায় মার্লিন ডিট্রিশই 'ব্লন্ডনাস' ছবিটির অধিষ্ঠান্তী দেবী, এ ছবির অস্তিম্বেরই ম্লে আছেন তিনি। আগের যে কোনো ছবি অপেক্ষা এটিতে তাঁর সৌন্দর্য ফ্টিয়ে তোলা হয়েছে বেশি—কোথাও সামান্য গ্রিণী, কোথাও জননী, কোথাও বিলাসী অভিজাত মহিলা, আবার কোথাও লালসাময়ী কাফেবিহারিনী কিন্বা গণিকা রূপে—নানাভাবে এ ছবিতে দেখানো হয়েছে তাঁকে।

কিন্তু এ ছবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হচ্ছে ফন স্টার্নবার্গের চোথে আর্মেরিকার স্বর্প দেখা। আর্মেরিকার এই চিত্র কাফকার স্থিতির মতোই বিচিত্র। আর্মেরিকার যথাযথ প্রতিচ্ছবি আঁকায় স্টার্নবার্গ-এর অভির্নিচ ছিল না। ছবির পটভূমিও বহুনিস্তৃত। আর্মেরিকার দক্ষিণ অণ্ডল, একটা নৈশ-ক্লাব, সঙ্গতা কাফে আর একটা ডাক্তারের ঘর — এই সব দ্শোর মধ্যে তিনি বাস্তবের এক কাম্পনিক র্প আঁকতে চেন্টা করেছেন। দেশকালের সীমান্ত-পারবতী কাহিনী গড়ে উঠেছে — এটাই এছবির অসামান্যতার হেতু।

ছবির শেষের দিকে এক দ্শো মাতাল গণিকার বেশে ডিট্রিশ ক্ষীণ আলোকিত এক জ্বুরোর আন্ডায় টলতে টলতে ঢ্কুছে। এখানে তার হাবভাব, কথা বলার ভণ্গীতে এমন একটা ছন্দ আছে, এবং সবটা মিলে ফিন্মিক রূপ এতদ্র সার্থক হয়েছে যে ফন স্টার্নবার্গ-এর সমস্ত কলাকৌশল যেন হঠাং এই এক জ্বায়গায় এসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফিন্মের ছন্দ যে কি জ্বিনিস সে বিষয়ে এই ছোট্র দ্শোই ফন স্টার্নবার্গ-এর তীক্ষ্ম অনুভূতির সাক্ষাং

পাওয়া যায়। সার্থক ফিল্মের স্ভি করতে হলে ভিরেক্টারের মনে 'সিনেমা শিলেপর রসান্ত্তি' অর্থাং ফিল্মে গতির ছল্বোধ তীক্ষা থাকা প্রয়োজন — ফন দ্টার্নবার্গ-এর মনে অসামান্য পরিমাণে এই বোধ ছিল। তার জন্য শ্ব্র্ 'কাটিং' জ্বানলেই চলে না, ছবির নির্গিত জমির মধ্যে ঘটনার গতি, সমগ্রের সপ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ঘটনার যথাযথ বিন্যাস, ঘ্রুক্ত ক্যামেরার গতি, এবং গোটা ফিল্মের মধ্যে একটার সপ্গে আর একটা বিষয়বস্তুর প্রকৃত যোগাযোগের জ্ঞান থাকা চাই।

এর পরে 'দি স্কার্লেট্ এন্প্রেস' (১৯৩৪) নামে যে ছবি ফন স্টার্নবার্গ তুললেন, তা দেখে মনে হতে পারত যে নিভেজাল ভাবে নিজের ফিল্মিক রীতি নিয়ে কাজ করে যাবেন বলে তিনি যেন মন স্থির করে ফেলেছেন। ফিল্ম-রসের দিক দিয়ে ছবিখানি প্রের যেকোনো ছবি অপেক্ষা অনেক নিখৃত। সাহিত্যিক অর্থে যাকে কাহিনী বলা চলে তার প্রায় কিছুই এ-ছবিতে নেই, সম্পূর্ণ দৃশ্যবস্তুর আবেদনের উপরে ছবিটি গড়ে উঠেছে। যংসামান্য সংলাপ যা আছে তা বাহুল্য অলত্করণ মাত্র। ঘটনার পারম্পর্য ব্রুতে হলে সংলাপের সহায়তা না হলেও চলে। এমনকি রাণী ক্যাথরিন-এর ইতিহাসলম্প কার্যকলাপের বিবরণ ফিল্মের উপরে লিখিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাথারিন-এর সিংহাসন লাভ অর্বাধ আখ্যানভাগ শুনুর্ব, দৃশ্য পরম্পরায় গ্রথিত। বিভিন্ন চরিত্র অভিনয়ের স্কুম্পন্ট একটা ধারা আছে, দৃশ্যসক্ষা সম্পূর্ণ কাল্পনিক (অর্থাং বাস্তবের কোনো ছায়া নেই, দৃশ্যগ্রনি অভিনয়ের একটা প্রত্যক্ষ পটভূমি মাত্র), আর প্রত্যেকটি দৃশ্য যেন গানের আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগের ন্যায় সমগ্র অংশের সর্পেগ স্বরে লয়ে স্মান্বত।

এই ফিল্মে চিরাচরিত ধর্মসম্মত রাশিয়ান বিবাহের একটি দীর্ঘ দৃশ্য সিনেমার আন্পর্নিক ইতিহাসে একটা অসামান্য সৃষ্টির নিদর্শন। ধর্মপ্রথার কিম্ভূত আবেদন সম্পর্কে ফন স্টার্নবার্গ-এর গভীর অস্তর্দ্বিট এই দ্শ্যে পরিস্ফ্ট হয়েছে।

'দি স্কালেটি এম্প্রেস'-এর মধ্যে যৌন আবেদন প্রধান অংশ অধিকার করে আছে। দৃশ্যত এবং প্রতীক পদ্থার সাহায্যে ডিয়িশের শরীরের লালসার রূপ উন্ঘাটিত করা হয়েছে। বিস্ময়ে ডাগর চোথ, সরল একটি তর্নী মেয়ে কিভাবে ধ্রত কোপন-স্বভাবের নারীতে পরিণত হয়়, ফন স্টার্নবার্গ-এর দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

নারীর এই ধ্বংসের রুপ একদিকে উত্তর-উনিশ-শতকী সাহিত্যে আর একদিকে ফন স্টার্নবার্গ-এর প্রথম ধ্বগের সমস্ত ফিল্মে বার বার দেখতে পাওয়া যায়। 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' (১৯৩৫) নামে ডিট্রিশকে নিয়ে তাঁর শেষ ফিল্মে তিনি এ বিষয়ে যেন চ্ডান্ড সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই ছবির ডিট্রিশের সপ্গে মারিও প্রাজ্-এর 'দি রোম্যান্টিক এ্যাগনি' গ্রন্থে বর্ণিত ধ্বংসময়ী নারীচরিত্র বর্ণনার চমংকার মিল আছে। এ ছবির আখ্যান ভাগ পিয়ের লুই-র 'ওম্যান এ্যান্ড

পাপেট্' নামক গলপ থেকে নেওরা। রহস্যমরী এমন একটি নারী এই গলেপর কেন্দ্রে আছে যার প্রভাব সর্বনাশ ডেকে আনে। ফিল্মের শেষ অংশে এমন অনেক নতুন ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে — আদি গলেপ যা ছিল না। ফিল্মের সমাশ্তির অংশট্নকু ফন স্টার্নবার্গ-এর নিজ্পব কলপনা। পর্দা নেমে আসা পর্যশত দম-আটকানো রহস্যবোধকে জাগ্রত রাখা হয়েছে। ফিল্মের ইতিহাসে এমন আর একটি উল্জ্বল সমাশ্তি-দ্শোর নাম করা যাবে না।

দশ বছর আগে তিনি 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্' তুলেছিলেন। দশ বছর পরে তুললেন 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান'। রসের বিচারে প্রথম ছবির পরে শেষাক্ত ছবিকেই তাঁর সাথাকতম স্ছি বলতে হয়। এর আগেকার প্রত্যেকটি ফিল্মে যে সব বৈশিষ্ট্য কিছ্ব কিছ্ব ছড়িয়ে ছিল — এ ছবিতে সে সমস্তই তিনি একত্র সংহত করতে পেরেছেন। দৃশ্য হবে অসাধারণ নতুনত্বে ভরা যেখানে যৌন আবেদনময় রোমাঞ্চের অবতারণা করা ষার, আর এই সমগ্রের কেন্দ্রে থাকবে রহস্যময়ী, ছলনাকুটিল একটি নারীমূর্তি — মুখে এমন মৃদ্ব হাসি যার কোনো ভাষা নেই।

সতর্ক যত্নে শতাব্দীর ক্রান্তিকালে দেপনের পরিবেশটিকে দ্শাসম্জার মধ্যে র্প দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগর্নলির অব্গসম্জার আয়োজন আশ্চর্য নিখ্বত। ছবিতে ঘটনার গতিরোধ করে সংলাপের সাহায্যে ঐতিহাসিক পটভূমির ব্যাথ্যা করতে হয়নি। সমস্ত ঘটনাটি 'ফ্র্যাশব্যাক'-এর সাহায্যে সম্পূর্ণর্মপে প্রত্যক্ষ দ্শার্পে উপস্থিত। প্রতিটি খন্ড-দ্শা সব্গীতের বিভিন্ন অংশের ন্যায় সমগ্রের মধ্যে গ্রথিত। আনার দ্শোর এই গতিছদের সহায়তা করেছে ফিল্মের সব্গীত অংশ।

যৌন আবেগের প্রতি ফন স্টার্নবার্গ-এর এই টানের মূল অন্সম্থান করতে হলে উনিশ-শতকী রোম্যান্টিক এবং উত্তর-উনিশ-শতকী ডেকাডেণ্ট সাহিত্যের স্বারম্প হতে হবে। সেদিক দিয়ে ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগর্নল উনিশ-শতকী রোম্যান্টিক ঐতিহ্যে গড়া।

'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' ছবিতেই ফন স্টার্নবার্গ-এর প্রতিভা শিথরে পেণছৈছিল। সিনেমার র্পরীতিবােধ আর মানব হ্দরের ঘাত-প্রতিঘাতের শিল্পায়িত দ্শার্প-স্থির আকুলতা নিয়ে ১৯২৪ সালে তিনি কাঞ্জ আরুভ্ছ করেছিলেন। কিন্তু ফিল্ম-স্ভির সভ্গে অর্থকরী বিদ্যার যােগ এতদ্র ঘনিষ্ঠ এবং অধিকাংশ দর্শকের অব্যবহিত মনােরঞ্জনের উপরে তার সার্থকতার এত বিশি নির্ভর যে পরিচালকের পদ বজার রাখতে গিয়ে ফন স্টার্নবার্গকে আদর্শচ্যুত হয়ে ভিয় র্ন্চির সভ্গে রফা করতে হল। রফা করতে গিয়ে তিনি এমন দ্র্টি ফিল্মিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন যা তার নিজের পক্ষে ত্তিকর তাে বটেই, সতর্কভাবে প্রয়ােগ করতে পারলে সাধারণ দর্শকের পক্ষেও তা র্ন্চিকর।

ম্বেচ্ছার স্বাধীনতার সীমা এভাবে কমিরে তব্ তিনি কিভাবে ফিল্মজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন এতক্ষণ তারই আলোচনা হল। মার্লিন ডিয়িলের মধ্যে যৌনমূর্তির আদর্শ আবিষ্কার করাই তাঁর সার্থকিতার প্রধান সোপান। ডিট্রিশের ছবিগর্নির দেখতে দেখতে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই এই অভিনব যোনআবেদনের চরিত্রস্থিত তাঁর হাতে বিসদৃশ হয়ে উঠতে লাগল। অবাস্তব দৃশ্যসম্জা, আর র্পকথার অবাস্তব চরিত্রের মধ্যে ডিট্রিশের পরিণতির বির্দ্ধে দর্শকরা প্রচণ্ড ক্ষোভ জানাতে লাগল। 'দি স্কালেট্ এম্প্রেস' আর 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান', দ্টো ছবিতেই লোকসান হল। ফন স্টার্নবার্গকে বলতে গেলে ফিরে যেতে হল সেই দশ বছর আগেকার অবস্থার মধ্যে।

তাঁর পরবতাঁ জীবনকাহিনীর মধ্যে প্রায় কোনো বৈশিষ্টাই নেই। 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' তোলার পর কলাম্বিয়া স্ট্রডিও থেকে তিনি ডস্টয়েভ্স্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' (১৯৩৬) তোলেন। পিটার লরে এ ছবিতে রাস্কল্নিকভ-এর ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। এর পরে গ্রেস ম্রকে নিয়ে 'দি কিং স্টেপ্স্ আউট' নামে একখানা সংগীতম্খর ছবিও তিনি তুলেছিলেন। ১৯৩৭ সালে রবাট গ্রেভ্স্-এর 'আই, ক্রডিয়াস' উপন্যাসের ফিল্ম তোলার জন্য আলেক্জান্ডার কর্ডার সঞ্গে চুল্লিবন্ধ হয়ে ফন স্টার্নবার্গ ইংলন্ডে আসেন। এ ছবিতে চার্লাস লটন আর মার্ল্ ওবেরন অভিনয় করেন। কিন্তু ছবির অর্ধেক তোলা হয়ে যাবার পরে, ছবিতে বীভংসতার বহর দেথে কর্ডা ছবির কাজ বন্ধ করে দিলেন।

১৯৩৯ সালে মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের তরফ থেকে স্টার্নবার্গ 'সার্জেন্ট ম্যাডেন' তেক্সেন। কিছ্বদিন চুপচাপ থাকার পর 'দি সাংহাই জেস্চার' নামে যে ছবি তিনি তোলেন, সেটাই তাঁর শেষ কাজ।

বিংশ শতাব্দীর শ্বিতীয় দশকে ফ্লরেন্স্ রীড আর মিসেস লেসলি কার্টার অভিনীত এই নাটক রণ্সমণ্ডের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। হয়তো সেইজনাই সিনেমা হিসাবে এ নাটক সম্পূর্ণ বার্থ হল। কিন্তু এক একটি খন্ড দ্শ্যে ফন স্টার্নবার্গ সিনেমার গতিছন্দ আন্চর্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বড় বেশি কথার বাহ্না থাকায় সমগ্র ছবিটি উৎরাল না। 'সাংহাই এক্সপ্রেস'-এর ন্যায় এ ছবিতেও তিনি সামান্য উপকরণের সাহায্যে অন্তুত রকম চীনা পরিবেশ স্থিত করতে পেরেছিলেন। মাদার জিন স্লিং-এর জ্বুয়োর আন্ডার দ্শ্যসম্জার মধ্যে আধ্বনিক রুচির পরিচয় মেলে।

এই ছবিতেই প্রথম তিনি ভিক্টর মেচিওরকে নিয়ে তাঁর লালসাময়ী নারীচরিত্রগর্নির অন্রন্থ একটি প্রব্নষচরিত্রও স্থি করেন। 'সাংহাই এক্সপ্রেস'-এর মতো

, এ ছবির চরিত্রগর্নিও স্কুপন্ট ভণ্গীপ্রধান। অভিনেতাদের অভিনয়ে বাস্তব
অন্ত্র্তির মধ্যে অবাস্তবতার এমন অশ্ভূত সংমিশ্রণ হয়েছে যে কখনো কখনো মনে
হয় অভিনেতারা অভিনয়ের ব্যুপ্গ করছে। বাস্তব দ্বিট নিয়ে আমরা যা প্রত্যাশা
করি, আর স্রন্থার দ্বিট নিয়ে ফন স্টার্নবার্গ যা উপস্থিত করেন, তার মধ্যে
সামঞ্জস্য করা প্রকৃতপক্ষে কঠিন ব্যাপার। ফিল্মের কোনো কোনো অংশের ছন্দগতি
এত ভণ্গীময় হয়েছে যে তালটা মনে হয় যেন নৃত্যের।

াদি সাংহাই জেস্চার' তোলার পর আজ বহু বছর কেটে গেছে। ফন দ্টার্নবার্গ এখন নিউ ইয়কে বাস করছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে শির্গাগরই এমন একটা ফিল্ম তোলার তিনি জ্বলপনা-কল্পনা করছেন যার সঙ্গো তাঁর অতীত কার্মকলাপের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তাঁর নিজের কথায় এ ছবির 'বিষয়বস্তু অত্যন্ত সিরিয়াস। হয়তো কেউই প্রশংসা করবেন না, তাহলেও এ ছবি হবে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেণ্টা।' জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের মূল কোথায় এবং সহান্ত্রতি থাকলে কিভাবে সমস্ত মানবসমাজকে একত্র মিলিত করা যায় — সেটাই হচ্ছে ছবির বিষয়বস্তু। মনে করা অন্যায় হবে না দশ বছর আগে তাঁর যে মর্যাদা ছিল, আজ আবার সেখান থেকে তাঁকে নতুন করে শ্রুর করতে হবে। — কার্টিস ছারিংটন



## মহাস্থবীর শ্গাল

ইউরোপের আরো নানা বিখ্যাত পরিচালকের মতো ফরাসী পরিচালক রেনে ক্লেরারকে একবার নানাভাবে প্রলুক্ষ করে হলিউডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর চুক্তি হয়েছিল টোয়েণ্টিয়েথ্-সেণ্ট্রি-ফয়্স-এর সপো। কাজ করতে গিয়ে কয়েকটি বেশ ভালো ছবি তিনি তৈরি করেছিলেন বটে, কিল্টু টোয়েণ্টিয়েথ্-সেণ্ট্রি-ফয়্স-এর মতে ক্লেয়ারের ছবির কার্টাত মােটেই আশাপ্রদ হয়নি। কাজেই বেদিন তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হল সেদিন টোয়েণ্টিয়েথ্-সেণ্ট্রি-ফয়্স-এর কর্তা তাঁকে বললেন : মাসিয়ে ক্লেয়ার, কি আর বলব, আপনি বিখ্যাত লোক। কিল্টু আপনার ছবিতে পয়সা হয় না। আপনার চুক্তির মেয়াদ তাই আর বাড়াতে পারছি না। গ্রুড্-বাই।

রেনে ক্রেয়ার উত্তরে বলেছিলেন : গ্র্ড্-বাই। আপনাদের ধন্যবাদ। যাবার আগে আমি কেবল বলে বেতে চাই যে 'নাইণ্টিন্থ্-সেঞ্রির-ফক্স'-এর সপ্গে কাঞ্জ করে আমি প্রচুর আনন্দ পেরেছি।

9(4A)

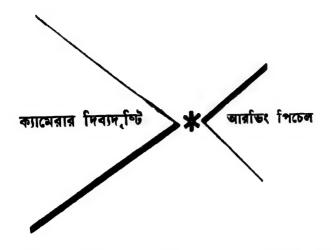

থিয়েটার, সার্কাস, থেলার মাঠ প্রভৃতি সমস্ত রকমের চলমান দ্শোর গোড়ার কথাটি হচ্ছে এই যে, দর্শক দৃশ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্থির হয়ে থাকেন। ফ্রটবল থেলার মাঠে দর্শক দৃই দলের থেলা দেথেন তাদের নিজ্ঞ নিজ্ঞ গোলপোস্ট থেকে তাদের আপেক্ষিক অবস্থান বিবেচনা করে। গোলপোস্ট দ্রটোর ব্যবধান তাঁর থেকে সবসময়েই এক আছে, কেবল থেলোয়াড়েরা চলাফেরা করছে, আর তিনি ঘাড় ফিরিয়ে ঘ্রিয়ে তাদের গতিবিধি অন্সরণ করছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মনও গোল থেকে থেলোয়াড়দের দ্রম্ব অন্থাবন করছে। দর্শক থেলার নিয়মকান্ন জ্ঞানেন তাই এই দ্রম্ব তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ। প্রতিশ্বক্ষী দল দ্রটির মধ্যে কোনোটির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব থাকলে, যথনই থেলোয়াড় আর গোলের ব্যবধান কমতে থাকে তাঁর মনে উত্তেজনার সন্থার হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গে শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেওয়াও বিচিত্র নয় — তিনি লাফালাফি করতে পারেন, হাতপা ছাঁড়ে আনন্দ বা হতাশাও প্রকাশ করতে পারেন।

নিউজরীলের ক্যামেরাম্যান মাঠের অনেক উপর থেকে ছবি নেন। তিনি এমনভাবে ছবি নিতে পারেন যাতে দ্বইদিকের গোলই একসংগ্য দেখা যাবে। এরকম ছবি সময়বিশেষে কাজে লাগে, যেমন ধর্ন, থেলোয়াড়েরা যথন মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়চ্ছেন এমন অবস্থায়। কিন্তু অনেকদ্র থেকে তোলা বলে এই ছবিতে থেলার খ্বিটনাটি কিছ্ই দেখা যায় না, খেলোয়াড়দেরও চেনা যায় না—বল তো অদ্শাই থাকে। ক্যামেরাম্যান সেজন্যে কিছ্ পরেই নিকটে চলে আসেন অথবা ক্যামেরার লেন্স পালটে নেন। খেলার খ্বিটনাটি এখন অনেক স্পন্ট দেখা যাছে। অবশ্য মাঠের পরিধি এখন অর্থেক। তাহলেও ক্ষতি নেই, কারণ খেলোয়াড়েরা সব এখন মাঠের একদিকেই, কোনো গোলের কাছাকাছি। ক্যামেরাম্যান তাঁর ক্যামেরা সরিয়ে এনে অসলে দর্শকদেরই এগিয়ের নিয়ে গেছেন।

ছবি বখন পর্দায় ফেলা হর তখন প্রথমে সমস্ত মাঠটাকে সাধারণ ভাবে এবং তারপরে অংশ-বিশেষকে বিশদভাবে দেখানো হয়। দ্শাগার্লি ক্রমান্বরে দেখানো হলেও দর্শকের দ্ভিকোণের পরিবর্তন হয় সহসা। আবার, যখন কোনো খেলোরাড় বল নিয়ে মাঠের অপর প্রান্তে ছবুটে যায়, তখন ক্যামেরাকেও আগের মতো দ্রের নিয়ে যেতে হয়, যাতে মাঠের বেশিভাগ দর্শকের নজ্জরে আসে এবং দ্রবতী গোল থেকে খেলোরাড়েরা কে কোথায় আছে তার একটা ধারণা তিনি পান।

ক্যামেরাকে একবার দ্রের সরিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই আবার কাছে নিয়ে আসা এবং সেই সপে দ্শোর পরম্পরা যাতে ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা করা — বিজ্ঞানের কল্যাণেই ক্যামেরার এই অভিনব ব্যবহার সম্ভব হয়েছে এবং এই উম্নতির ফলেই আজ চলচ্চিত্রে আমরা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দ্শাসংস্থানের সম্ধান পাই। চলচ্চিত্র বাস্তবিকই এক অভিনব অভিজ্ঞতা। দর্শকে আর দ্শাবস্তুর সনাতন সম্বন্ধটি চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। এখন যে কোনো দ্শাকে কাছে টানা যায়, দ্রেও ঠেলা যায়; অর্থাং, উল্টে বললে দর্শক নিজে না নড়েও কাছে গিয়ে দেখার প্রেয়া অন্তুতি লাভ করতে পারেন।

•দ্ঘিকোণের এই যে আকস্মিক পরিবর্তন, এ কিন্তু দ্শাবস্তুর বা ফিল্মদ্রশার অবস্থানের পরিবর্তন নয়, পবিবর্তনিটি ঘটছে ফিল্মেই। দ্শাপটে কোনোরকম ঘটনার (আাক্শন) অবতারণা না করেও এইভাবে ছবির গতিকে অব্যাহত রাখা হর। চলচিত্রের ক্রমোর্নাতির সপ্যে সপ্যে ছবির এই গতির (ম্ভ্মেন্ট) নানা র্পান্তর ঘটতে লাগল; যেমন সংক্ষিণ্ত গতি অর্থাৎ লং থেকে মিডিয়ম এবং তারপরে আরও কাছে — ক্লোব্রু শট; আবার বিশেষ একটি ব্যক্তির বা বস্তুর উপর থেকে অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে কিংবা আরো বিশদভাবে, দ্শা থেকে দ্শান্তরে দ্শিকোণকে স্থানান্তরিত করা।

দ্ভিকোণের আকস্মিক পরিবর্তন যে দর্শকেরা মেনে নেবেন এটা যেন প্রায় ব্বতঃসিন্দই ছিল কারণ, প্রথমত এ ব্যাপারে চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা বিশেষ
সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়ত, এতে দর্শকের কল্পনার স্বাভাবিক গতি কোথাও
ব্যাহত হয় না। দর্শকের চোখ কোনো একটি ঘটনা বা দ্শোর মধ্যে কাকে বা
কোনটিকৈ বিশেষভাবে দেখতে উৎস্ক, চলচ্চিত্র অনেকটা সঠিকভাবেই সেটা দেখাতে
পারে এবং একই সময়ে সমস্ত দ্শাটি দেখাবার সর্লো সাক্ষেই কোনো বিশেষ
অংশকেও বিশদভাবে দেখাতে পারে। গল্প পড়বার সময়ে পাঠকের মন যেমন
লেখকের বিবরণ অন্সারে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে, কি এক ঘটনা থেকে অন্য
ঘটনায় নিবিষ্ট হয়, অথবা কোনো সময়ে বহর্বিস্তৃত স্থানের সাধারণ দ্শা, কোনো
সময়ে আবার সীমাবন্ধ স্থানের বিশদ দ্শা দেখে, চলচ্চিত্রেও ঠিক তেমনই হয়।
এর আর একটা শক্তি আছে যেটা একাশ্তভাবে চলচ্চিত্রেরই— সেটা হচ্ছে দর্শকের মনে
দ্শাবস্তুর নিকটে আসার ইচ্ছাকে প্রায় ম্যাজিকের মতো কার্যে পরিণত করা এবং

দ্শ্যবস্তুকে অনেক পরিচ্কার ও ঘনিষ্ঠভাবে দেখাতে পারা — যা এর্মানতে সম্ভব নয় এবং আগেকার দিনে থিয়েটার কখনো দেখাতে পারেনি।

আবার আমরা কিছ্কুক্ষণের জন্য ফ্টবল খেলায় ফিরে আসি। মনে কর্ন ক্যামেরাম্যান নিকটেই আছেন, তাঁর লেন্সে মাঠের অর্থেকটা দেখা যাচ্ছে। ফাইন্ডারের মধ্য থেকে তিনি দেখছেন, একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে মাঠের অন্য প্রান্তের গোলের দিকে ছ্টছেন। তিনি ক্যামেরা ঘ্রারিয়ে ঘ্রিয়ে খেলোয়াড়টিকে অন্সরণ করে চললেন—ঠিক যেমন মাথা ঘ্রিয়ে দর্শক খেলা দেখেন। দ্শ্যের পরিবর্তন এখানে আকস্মিক নয়; ঘটনার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সমতালেই দ্শাপটেরও পরিবর্তন ঘটছে। এবং এই পরিবর্তন চলচ্চিত্রে ঘটছে না, ঘটছে দর্শনেশ্রিয়ে, চক্ষ্তে অর্থাৎ ক্যামেরায়।

চলচ্চিত্রের উন্নতির সংশা সংশা ক্যামেরার গতিকেও (ম্ভমেন্ট) আরো বিশদ করা হয়েছে। ক্যামেরার নিচে এখন চাকা লাগানো হয়, আর তার সাহায়ে ক্যামেরাকে দ্শোর আগে আগে বা পিছনে পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়; আবার ফ্রেনে করে ক্যামেরাকে দ্শোর বহু উধের্বও তোলা হয়। ক্যামেরাকে এখন বিশেষ থেকে সাধারণে (ফ্রল শট) আবার বিপরীতভাবে সাধারণ থেকে বিশেষে নিয়ে যাওয়া চলে। তবে এ কথা মন্েরাখতে হবে য়ে, ক্যামেরার গতি চলচ্চিত্রের গতির চেয়ে অনেক ধীর, আর এর উদ্দেশ্যও প্রক। এর গতিকে নিয়িশ্রত করতে হয় দর্শকের চক্ষ্র গতির পরিমাপে অথবা দর্শক য়ে চলমান বস্তু বা ব্যক্তিটিকে দেখছেন তার গতির পরিমাপে। এর উদ্দেশ্যও সেই জন্য দ্র্টি। যে দ্শোর ছবি নেওয়া হচ্ছে দর্শক সেখনে উপস্থিত থাকলে তার চেখের গতি যেমন যেমন হতে পারত ক্যামেরাকে তেমনভাবে চলতে হবে অথবা দর্শকের কাছে এমন একটি বিশ্রম স্ভিট করতে হবে যেন দর্শক ক্যামেরার চোখ দিয়েই দেখছেন।

পথ দিয়ে একজন পথিক চলেছে। তার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডব্যস্থান আছে এবং সে যে সেইদিকে এগোছে এ অনুভূতি তার আছে। একটা গাছ হয়তো সেখানে আছে। পথিকের এগোবার সংশ্য সংশ্য 'গাছটির আকারের এবং আশেপাশের অন্যান্য জিনিসের তুলনায় তার অবস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। পথিক যত এগোচ্ছে, তার দ্ভির প্রসারও আসছে কমে; গাছের মাথার দিকে তাকাতে তাকে আগের চেয়ে মাথা উচ্ করতে হচ্ছে বেশি। এখন সে যা দেখছে তা দেখবার জন্যে তাকে দ্ভিকোণ বদলাতে হচ্ছে। তার এবং গাছটির মধ্যেকার ব্যবধান কমে আসবার সংশ্য সংশ্য গাছটিরই র্পাণ্তর ঘটছে—তার মনে এমন একটি ধারণা রয়েছে। যতোই সে এগোবে তার মনে হবে—গাছটি লম্বা হচ্ছে, গাছটিকে আগেকার চাইতে বড দেখচ্ছে।

লোকটি যদি কোনো গাড়ি করে, ধর্ন মোটরে চড়ে, একটি নিদিপ্ট বস্ত্র দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তার দৈহিক গতি আর সে অন্ভব করবে না, ফলে সে আর ৮৪ তখন বলবে না যে সে নিজে এগোচেছ বা গাড়িখানা চলছে — বরং বলবে, 'মাঠটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল.' কিংবা 'বাডিটা কাছে এসে পড়ল।'

কোনো চলমান দ্শোর ছবি তুলতে ক্যামেরাকে যখন এদিক ওদিক নিতে হয় তখন কতকটা এইরকমই হয়। চলমান ব্যক্তি বা বস্তুটি ফাইন্ডারের কেন্দ্রীভূত হয়ে পর্দায় স্থির হয়ে থাকে, তার আশেপাশের যা কিছ্ম সেইগ্র্নিই চলতে থাকে। দর্শকের দ্দিট এই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুতে নিবন্ধ থাকায় আশেপাশের যে সব ব্যাড়িঘর বা দ্শা চলে যাচ্ছে তাদের সংশা সংশা তিনিও এই গতির স্বাদ পান, যদিও আদতে তিনি নিশ্চলই থাকেন।

গতিটাকেই বড় করে দেখাতে হবে, না জিনিসটাকে কাছে এনে দেখাতে হবে — ছবি তোলবার সময়ে এটা আগে ঠিক করে নিতে হয়। চলমান বস্তুর সঞ্গে সঞ্জে ক্যামেরাকে চালানো হলে গণ্ডি আর দেখানো যায় না, কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে বস্তুটি তখন পর্দার উপর নিশ্চল হয়েই থাকে, আশেপাশের দ্শাগ্রনিই চলতে থাকে। এ সম্বন্ধে আরো বিশ্বদ আলোচনা পরে করা হবে।

ক্যামেরার গতি সম্বন্ধে কিছু, বলবার আগে ক্যামেরার কাজ কি, সে সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। চিত্রনাট্যকে চলচ্চিত্রে র পায়িত করবার যদ্য বললেই ক্যামেরার পরিচয় সম্পূর্ণ দেওয়া হল না। ক্যামেরা আর তার নেগেটিভ ফিল্ম থেকে শরে করে প্রাথমিক ডেভেলপিং ও প্রিণ্টিং তারপর পদ্মিটিভকে ডেভলপ করা এবং সর্বশেষে পজিটিভ প্রিণ্টকে পর্দায় প্রতিফলিত করা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কান্তগালির সংখ্য মানুষের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের হ্বহ মিল রয়েছে। সেজনাই ক্যামেরাকে সাধারণ আর দশটা যন্তের সমপর্যায়ে ফেলা চলে না। ক্যামেরা যেন একটি চোখ। অনুবীক্ষণ বা দ্রবীক্ষণ যন্তের মতো এ মান ষের দুভিটর পরিধিকে বাডিয়ে দেয়। এ চোথের বাবহার বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে। ক্যামেরা তাহলে কার চোথের প্রতিভূ? এর ব্যবহারই বা কিভাবে? প্রথম প্রশেনর উত্তরেই দ্বিতীয় প্রশেনর উত্তর নিহিত রয়েছে। ক্যামেরায় তোলা ছবি যখন দর্শকদের দেখবার জন্যই তখন ক্যামেরাকে দর্শকের চক্ষ্রর একটি বিস্তৃত সংস্করণ বা অধিচক্ষ্ব বলা যায়। দর্শক স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যা দেখতে পেতেন ক্যামেরাও তাই দেখে এবং নিউক্সরীলের মতোই তাকে দর্শকের দ্রিটগোচর করে। প্রতি মুহুতে ক্যামেরা দর্শকের দেখবার বাস্তু ও অব্যক্ত আকাণ্থা পরিতৃশ্ত করে: যেমন ধর্ন, কখনো সাধারণভাবে কখনো বিশদভাবে একাধিক স্থান বা ব্যক্তি — তাদের হাতম্খ, অদ্যশদ্র, পরম্পরের প্রতি পরম্পরের কার্যকলাপ — সমস্তটা মিলিয়ে একটি সর্বাঞ্গ নাটক একটি অখন্ড কাহিনী।

থিয়েটারের হলে দর্শক যেমন আই-শ্লাস দিয়ে কথনো এ অভিনেতা কথনো ও

অভিনেতার দিকে দেখেন, ক্যামেরাও সেই রকম এক থেকে অন্য ব্যক্তি বা দৃশ্যকে দর্শকের দৃষ্টিগোচর করে, আই-ক্সাস ঘ্রারেরে নেবার কালক্ষেপট্রকৃও তার হয় না। একস্থানের সম্বন্ধে কোত্হল নিব্ত হলে তংক্ষণাং সে দর্শককে স্থানাশ্তরে নিরে যায়। গলেপর কোনো চরিত্র গাড়িতে, উড়োজাহাজে বা ডুবোজাহাজে যেথানেই থাক ক্যামেরা স্বচ্ছণে তার সপো সপো ফিরতে পারে। প্রেমিক প্রেমিকার অন্বতীর্ণ হয়ে তাদের কথা সে শোনে, আসামীর সপো সপো সে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত বায়। ক্যামেরাকে যদি দর্শকের চক্ষ্রে বিকলপ বা উন্নততর সংস্করণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে একটা জিনিস সম্বন্ধে একট্র সচেতন থাকা দরকার— ক্যামেরার বিচরণ-ক্ষমতা যেন মান্রেরে সামথ্যসীমা অতিক্রম না করে।

ক্যামেরাকে যদি দর্শকের কথা ভাবতে না হয়, তা হলে সে ঔপন্যাসিকের মতো অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে। তথন সে উপন্যাসিকের দূল্টি পায় এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসিকের স্বকীয়তা, এবং বিশেষ দূল্টি-ভংগীটিও তাতে এসে বর্তায়। সে তখন সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী। অর্থাৎ গল্পটি বলবার জন্য যা সে দেখতে চায় তা দেখতে পায়, যেখানে যেতে চায় সেখানে যেতে পারে। সময়, স্থান আর কার্যকারণের যে পরম্পরা গড়ে ওঠে তাকে জীবনের নির্দিষ্ট কতকগুলি ঘটনা থেকে ক্যামেরা অনায়াসে বাছাই করে নিতে পারে: মানুষের সাধারণ চোথ তা পারে না। পক্ষান্তরে, আখ্যায়িকার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশগর্মাল ক্যামেরা বাদ দিতে পারে। ক্যামেরার এই ব্যবহারে দর্শকচক্ষ্মর অল্ডরালে এর্কাট অখণ্ড চরিত্রের সন্ধান মেলে যেটা স্বয়ং কথকের মতোই স্পষ্ট এবং ব্যক্তিমুসন্পল্ল — তা সে ক্যামেরা লেখকই চালান বা পরিচালক। এইভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করলে চিত্র-পরিচালক লেথকেরই মতো নিজম্ব একটি বিশেষ ঢং স্কৃষ্টি করতে পারেন। পরিচালক (ডিরেক্টর) কথাটি এখানে ক্যামেরার মতোই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। कारना ছবি यिनि সृष्टि करतन जाँक वा याँता পরিকল্পনা, রচনা, পরিচালনা এবং সম্পাদনে সহযোগিতা করেন তাঁদের সকলকেই এখানে পরিচালক পর্যায়ভুক্ত করা হচ্ছে। ডিরেক্টর যেমন করে গল্পটি দেখেন, ক্যামেরাও ঠিক তেমন করেই দেখবে এবং তারই দ্র্ভিভণ্ণী অনুযায়ী তাকে দর্শকের কাছে বর্ণনা করবে। ডিরেক্টরের কাছে ষে দৃশ্যগর্বল তাংপর্যপর্ণ ক্যামেরা শর্ধর সেগরলোকেই বেছে নেবে। এবং এই দৃশ্যগ্রিল এমন ভাবে সাজানো হবে যাতে সেই সাজানোর মধ্যেও ডিরেক্টরের অভিশ্সিত একটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ক্যামেরার গতিবিধিও এমন হবে বাতে ডিরেক্টর যথন যেদিকে দর্শকের দুন্টি আকর্ষণ করতে চান সেদিকেই সে ঘরেবে ফিরবে।

কোনো কোনো আখ্যায়িকায় লেখক ষেমন নিজেই একটি চরিত্র হয়ে গল্প বলে যান, ক্যামেরাকেও তেমনি করে ব্যক্তির রূপ দিয়ে আরো অন্তরণ্গ করবার চেন্টা হয়েছে; ক্যামেরা যেন বর্ণিত গল্পেরই কোনো চরিত্রের চক্ষ্মন্বর্প। র্বনে

ম্যাম্বিলয়ান তাঁর 'ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড' চিত্রটি যে দৃশ্য দিয়ে শ্রুর্
করেছেন তাতে ক্যামেরাকে ডক্টর জেকিলেরই চোথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
অবশ্য কয়েকশো ফ্রুট পরে এ পর্ম্বাত ত্যাগ করতে হয়েছিল কারণ গল্পটি ডক্টর
জেকিলকে নিয়েই।

করেক বছর আগে বর্তমান লেখকের পরিচালনায় 'দি গ্রেট কমাণ্ডমেণ্ট' নামক চিত্রে ক্যামেরাকে দ্বিট পর্যারে (সিকোরেণ্স) উত্তমপ্রের্বে ব্যবহার করা হয়েছিল — যিশ্ব-খ্নের চোখ হিসেবে। এই আখ্যায়িকায় যিশ্ব কেবল দ্বিট ছোট ছোট দ্শো অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমত গলপটি ঠিক তার সম্বন্ধে নয়, তার চতুর্দিকে বারা ছিল তাদের নিয়ে, দ্বিতীয়ত তিনি সমগ্র কাহিনীতে কখনো প্রকট হয়ে ওঠেননি, কাহিনীর কেন্দ্রম্পল হয়েও বরাবর প্রজ্বরেই থেকে গেছেন, সেজনাই উত্তম প্রের্বের প্রয়েগে দ্বিট উন্দেশ্য সিন্ধ হল বা অন্য কোনো রকমে হতে পারতো না। বেশির ভাগ দেশকের মনঃপ্ত করে যাকৈ র্পায়িত করা মোটেই সম্ভব হত না, তাকে দেখাবার প্রয়োজনই আর রইল না, দ্বিতীয়ত, ক্যামেরা প্রধান প্রধান চরিত্রের উপরে বিশ্বখ্ন্টের প্রভাব আরো ঘনিষ্ঠভাবে অন্বভব করাতে সক্ষম হল।

ক্যামেরাকে একটি চরিত্তরপে ব্যবহার করা হলে তার ক্ষেত্র যে কিছুটা সীমাবন্ধ হয়ে পড়ে সেটা সহজেই বোঝা যায়। এখন, ক্যামেরা যে চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছে তার সঙ্গে যে চরিত্র কথা বলবেন তাঁকে সোজা লেন্সের দিকেই তাকাতে হবে; অর্থাৎ তাকে পর্দা থেকে সোজা দর্শকের চোখের দিকে তাকাতে হবে। এতে ক্যামেরার প চরিত্রের সঙ্গে দর্শক এক হয়ে গেলেন। হিচককের 'স্পেলবাউন্ড' নামক চিত্রের শেষের দিকে ক্যামেরা মুহুতের জন্য ডক্টর মার্চিসনের চোখ হয়ে যায়। ক্যামেরা দেখতে থাকে ইনগ্রিড বার্গম্যান ঘর পার হয়ে দরজার দিকে গেলেন. তার পর ক্যামেরার নিচে পর্দার ঠিক মাঝখানে ইডস্ডত করতে লাগলেন। তাঁর গতি অন্সরণ করে আমরা দেখি মার্চিসনের হাতে রিভলভার। ইনগ্রিড চলে গেলেন, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন মার্চিসনের হাত দরজার দিক থেকে রিভলভার ফিরিয়ে নেয়, একট্র পামে, তার পরে সোজা লেন্সের দিকে রিভলভারের মুখ ঘ্রিরে ঘোড়া টিপে দেয়। স্টান দর্শকের দিকে। এতে সমস্ত উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হয়ে বেতে পারে। তাছাভা দুশ্যের পরম্পরাকে কখনো ব্যাহত কবা চলে না। এবং এটাও সব সময়ে মনে রাখা দরকার যে ক্যামেরা এখন কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েছে, তার গতির স্পো, তার শারীরিক সামধ্যের সপো সপাতি রেখে তবেই ক্যামেরাকে সরানো সম্ভব। ষা সে দেখতে বা জ্বানতে পারে সেই তার সীমা। অরসন্ ওরেল্স হলিউডে জ্বোসেফ্ কনরাডের 'দি হার্ট অভ্ ডার্কনেস' চিত্রখানি তুলতে চেরেছিলেন এমনিভাবে, বাতে ক্যামেরা দ্বয়ং প্রত্যক্ষদশীরিপে ঘটনাটি বিব,ত করছে: কিল্ডু উপরোক্ত কতকগর্নল ত্রটির জন্যে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

আর একভাবে ক্যামেরাকে ব্যবহার করা যায়। এতে ক্যামেরার উপর কোনো ব্যবিষ

আরোপ করা হয় না, ক্যামেরা তথন ডিরেক্টরের হাতে একটি বল্য মাত্র; একজন ওল্টাদ বাজিয়ের হাতে বেহালা যেমন বাজে, ডিরেক্টরের ইচ্ছামতো ক্যামেরাও ঠিক তেমনই স্কল্মর অভিব্যক্তি ফ্রটিয়ে তোলে। এ ক্ষেত্রে কিল্টু ক্যামেরা দর্শকের মনের বা চোথের বিস্তার মাত্র নয়, সম্পূর্ণ অভিনব একটি দর্শনযন্ত্র, রাডারের (radar) মতোই বিস্ময়কর, এবং মান্বের দ্ভির মতো সীমাবন্ধ বা অস্পন্থ নয়। ক্যামেরাকে যদি ডিরেক্টর এইভাবে ব্যবহার করতে চান তাহলে তিনি সম্পূর্ণ নিরঞ্জুশভাবেই তা করেন। মান্বের দ্ভিট যেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, ক্যামেরা সেখানে যায়। কতকগ্রলি বিধিনিয়ম সে হয়তো মানে, কিল্টু সে তার নিজের, মান্বের দ্ভিট বা জ্ঞানের সপ্তে তার কোনো মিল নেই। একাধিক ডিরেক্টর এইভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করে অন্ট্রত ফল পেয়েছেন। এই প্রসঞ্জে ফন স্টার্নবার্গের 'দি স্কারলেট এম্প্রেস' এবং অরসন্ ওয়েল্সের 'সিটিজেন কেন্' চিত্রস্বিয়ের কথা মনে পড়ে।

নিপ্র হাতে পড়লে ক্যামেরার এই শিল্পচাড়্র্য কাহিনীর নাটকীয় রস অনেকথানি বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এমন ছবি স্ভিট করতে পারে যা কেবল ক্যামেরার পক্ষেই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ছবির সঙ্গে ক্যামেরার সম্বন্ধ ঠিক ততথানিই যতথানি বেহালার স্বরের সঙ্গে বেহালার। ক্যামেরাকে এভাবে ব্যবহার করায় বিপদ আছে। স্বন্ধ কধায় সেটা হল এই যে এতে ক্যামেরাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করায় একটা ঝোঁক আসে, যেন (ছবির ম্লধারার সঙ্গে তার সংগতি না থাকলেও) শ্র্য, চমকপ্রদ বলেই বিশেষ একটি দ্ভিকোণ বা দ্শাবিন্যাসকে (কম্পোজশন) ছবির অন্তর্গত করা চলে; যেন ক্যামেরার যান্ত্রিক সামর্থ্যে কুলোয় বলেই বিশেষ একটি ভংগীতে ছবি তুলতে হবে, এ জন্য কোনো মুখ্য উদ্দেশ্যেরও প্রয়োজন নেই।

মোট কথা, ডিরেক্টরের কাছে বিশেষ একটি দ্শ্যবিন্যাসের (কম্পোজিশন) বিশেষ একটি অর্থ থাকবেই এবং সেই বিশেষ অর্থে পেণ্টছবার জন্য তিনি স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সব উপায়কেই অপরিহার্য বলে মনে করবেন।

নাটকের মধ্যে নাচগানের কোনো আসরের ছবি বা অন্বর্প অনাটকীয় বিষয় বস্তু আমদানি করতে হলে ক্যামেরাকে এইভাবে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। গানের বা ন্তাছন্দের সঙেগ ক্যামেরার গতির একটা প্রকৃত বা কাল্পনিক সম্বন্ধ অবশ্যই থাকতে পারে, কিল্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডিরেক্টর নিজের থেয়াল মতো কতগ্রলা কোণ বেছে নিয়ে ক্যামেরা চালান, আর কিছ্বর জন্য নয়, শ্বধ্ব যাতে দশ্কের মন বিমিয়ে না পড়ে।

ক্যামেরার ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, সে সম্বন্ধে দর্শকদের কখনো সচেতন করে দেওয়া হয় না। ক্যামেরাকে দর্শকেরা তাঁদের নিজের চোখ বা লেখকের চোখ অথবা কোনো পাত্র বা পাত্রীর চোখ হিসেবে দেখবেন সে সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় না। গল্পের কোনো চরিত্রের সংশা নিজেকে এক করে দেখতেও তাঁদের বলা হর না। আসলে ডিরেক্টর বিশেষ কোনো একটা রীতি মেনে ক্যামেরা ব্যবহার করেন না। তাঁরা ক্যামেরাকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে ক্যামেরা কখনো দর্শক, কখনো গল্পলেথক, কখনো একেবারে উত্তমপ্রেষ, আবার কখনো বা বিশেষ একটি ভাব বা ভাগ্গমা ফ্টিয়ে তোলার যল্ত মাত্র। ক্যামেরার এই বিচিত্র ব্যবহারের স্বপক্ষে তাঁদের যুত্তি হল, কাহিনীর গতিকে অবারিত রাখার জন্য ক্যামেরাকেও সচল রাখতে হবে। তাঁদের মতে ঘন ঘন ক্যামেরার দিক পরিবর্তনেই ছবি প্রাণবন্দত হয়ে ওঠে এবং এইভাবে ক্যামেরা ব্যবহারের ফলে যে সব চমকপ্রদ দ্শ্যপট স্ফি হয় সেগ্লোর বিশেষ তাৎপর্য আছে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের মতবাদের সার্থকতা থাকতে পারে কিন্তু এতে ক্যামেরা যে যন্ত্রমাত্র নয়, সজ্বীব বন্তুর মতোই তার ব্যবহার, এই ম্লে সত্যিটকে তাঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

মান্বের চোখের মতো ক্যামেরাও দৃষ্টিবিজ্ঞানের বিধি শ্বারা নিয়ন্তিত। কিচ্ছু কার্যত ক্যামেরা শব্ধব দ্ভিটক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকে না, দ্ভিটর জৈবিক এবং মন-স্তাত্বিক অনুশাসনেও প্রভৃত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। ক্যামেরার কার্যকলাপ সম্পর্কে ডিরেক্টর এবং দর্শকের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা খুব কম ডিরেক্টরের মধ্যেই দেখা যায়। জ্বন ফোর্ড এ দিক থেকে একজন আদর্শ ডিরেক্টর। প্রবন্ধ লেখকের মতে ফোর্ড বরাবর ক্যামেরাকে দর্শকের চক্ষ্ম বর্প ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্যামেরাকে সচলভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন। ফলে তাঁর ছবিতে দর্শকেরা এমন এক স্থিতিশীল জগতে এসে পড়েন যেখানে শুধু মানুষ্ট প্রাণশীল, প্রকৃতি বা ঘরবাড়ি, আর সবই নিশ্চল। ক্লোজ-আপের ব্যবহার যতদ্রে সম্ভব কম, কাছ থেকে ছবি নিতে হলে পাত্রই ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে, ক্যামেরা এগিয়ে যায় না। ফোর্ডের মতে ক্যামেরার সচলতা বাস্তবতা বিরোধী। এর কারণ, তিনি বলেন, ক্যামেরার গতির (মৃভমেণ্ট) সাহায্যে দর্শকের মনে গতির সণ্ডার করা সম্ভব নয়। ক্যামেরা যেভাবেই চলাফেরা কর্ক, দর্শকের পক্ষে ভোলা মুর্শাকল যে তাঁরা এক জাষগায় স্থাণ্ হয়ে আছেন। ফোর্ড সামান্য যে কয়েক ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে সচলভাবে ব্যবহার করেছেন সেখানে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন এবং তার ফলও হয়েছে অভিনব। 'দি গ্রেপ্স অভ্রথ' চিত্রে ক্যামেরার এর্মান একটি স্বৃষ্ঠ্ব ব্যবহার রয়েছে, যেখানে ক্যামেরা জ্বোড পরিবারকে অন্বসরণ করে ওকি উপনিবেশের মধ্য দিয়ে তাদের গল্ডবাস্থল পর্যস্ত এগিয়ে যাচ্ছে। কিংবা হাউ গ্রীন ওরজ মাই ভ্যালি চিত্রে বেখানে করেক মুহুর্তের জন্য ফোর্ড ক্র্যুক্ত ক্রিয়ের ম্থান গ্রহণ করেছেন — এখানে মগ্যান দম্পতীর ম**েখর উপর থেকে স**রে এসে ক্যামেরা রাস্তায় এসে পড়ে, দেখায় দ্'ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফোর্ডের উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনমতো এখানে ওখানে টিপ্পনি সহকারে গলপটিকে দর্শকের চোখের সামনে তলে ধরা। টিম্পনিও এত স্বন্ধ যে সমগ্র চিত্তের নিরপেক্ষতার মধ্যে তার

ব্যবহার বিশেষ অর্থমির হয়ে ওঠে। লিও ম্যাক্ক্যারির 'দি বেলস অভ সেণ্ট মেরিস' চিত্রে ক্যামেরাকে বার ছয়েক মাত্র সচলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে — যেমন ধর্ন, কোনো চরিত্র হয়তো বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে দ্শোর একাংশ থেকে আরেক অংশে যাছে। এ জায়গায় দর্শকের চোথ যেমন চরিত্রটিকে অন্সরণ করছে, ক্যামেরাও ঠিক সেইভাবে ঘোরানো হছে।

আর একদল ডিরেক্টার আছেন যাঁদের ক্যামেরা ব্যবহার আরো স্বচ্ছন্দ। কাহিনীকার যেমন কথাকে তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেন, এ'রা ক্যামেরাকেও ব্যবহার করেন ঠিক সেইভাবে। ক্যামেরা চালান নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে। দর্শকদের কথা যে একেবারে ভূলে যান তা অবশ্য নয়, তবে এ'দের ভাবটা হল যেন 'আমি কি দেখেছিলাম আপনারাও দেখনে।' এ'রা গাইডের মতোই দর্শকদের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যান। কথনো করুণ কখনো বা ঠাটার পরিবেশে এক একটি চরিত্রকে দর্শকের কাছে উপস্থিত করেন। মাঝে মাঝে আবার তাঁদের দৃষ্টির অভিনবত্ব দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে ক্যামেরার দ্রণ্টিভণ্গী অস্বাভাবিক না হলেও দর্শকের দ্রন্থিকে ছাড়িয়ে যায়। ক্যামেরা যে কে।থায় চোখ ফেলবে, কি উন্ঘাটিত করবে, সে সম্বন্ধে দর্শক কোনোরকম আঁচ করতে না পারলেও ডিরেক্টরের মনে তার একটা পরিকল্পনা গোড়া থেকেই থাকে। সে জন্যই ক্যামেরা যখন কোনো কাহিনীকে রুপায়িত করে তখন তাতে সব কিছাই পূর্বকাল্পত — এমনকি কোনো অপ্রত্যাশিত বিষয়ও প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, লুবিশ-এর যে কোনো ছবিতেই দেখবেন, হয় দর্শকের চিত্তরঞ্জনের নয় চিত্ত উম্বেলিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। যা দেখানো হল সেটা কতদরে বাস্তবসঞ্গত সে প্রশ্ন এখানে গৌণ। এসব ক্ষেত্রে ছবির উল্দেশ্য হ,বহ, সত্যান,সরণ নয়, দর্শকের চিকবিনোদন।

ক্যামেরার ব্যবহার সম্বন্ধে যার যে মতই থাকুক না কেন, অভিজ্ঞ ডিরেক্টরমাত্রেই একটা বিষয় লক্ষ্য রাথেন — কোনো দ্শোই প্রকাশভণ্গীটা যেন কখনো বিষয়-কম্তুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে না ওঠে। কাহিনীটা যথাযথভাবে বলা হল কিনা সেটাই প্রথম বিবেচ্য। ছবির এক একটি দ্শা এক বা একাধিক চরিত্রের কথাবার্তা বা ভাবভণ্গী প্রকাশেরই বাহক মাত্র। ধর্ন, একটি দ্শাে কোনো চরিত্রকে নড়েচড়ে কছ্ম করতে দেখা যাছে। এক্ষেত্রে চরিত্রটির শারীরিক ক্রিয়াকে ছবিতে ধরে রাখার উপযুক্ত ভূমিকা ক্যামেরা তৈরি করে নেবে। যদি শারীরিক ক্রিয়াটা কোনো দ্শাে গােশ হয়ে পড়ে এবং চরিত্রটি কি বলছে বা কি ভাবছে সেটাই মুখ্য হয়ে ওঠে তবে ক্যামেরা তাকে পদার মাঝখানে রেখে ছবি তুলবে, তা সে একজায়গায় স্থির হয়েই থাক বা নড়াচড়াই কর্ক। আবার কোনাে দ্শাে বদি চরিত্রটির কথা বা মুখের

ভাব বিশেষ গ্রহ্পণ্ণ এবং আবেদনপ্ণ হয় তবে দর্শকের কাছে ক্যামেরার অদিতত্ব প্রায় প্রচ্ছের হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এমন হয় যে চরিরুটি দ্পির হয়ে আছে আর ক্যামেরা তার দিকে এগিয়ে যাছে বা তার কাছ থেকে সরে আসছে, তবে ক্যামেরার গতি দর্শকের কাছে ধরা না পড়ে পারে না এবং সে ক্ষেত্রে ক্যামেরা বেন দর্শককে বলে, 'এই লোকটিকে লক্ষ্য কর্ন!' কিংবা 'লোকটি কি ভাবছে শ্নলেলন তো, এবার দ্রে সরে এসে দেখ্ন তিনি কি করেন।' এইভাবে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে যদি গল্পের নাটকীয়তা বাড়ানো যায় তবেই ক্যামেরার কাজ সার্থক। কিন্তু ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ যদি উদ্দেশ্যহীনভাবে শ্র্য্ অভিনবত্বের খাতিরেই বদলানো হয় তবে দর্শকের দৃষ্টি যান্ত্রিক ক্রিয়াট্কুতেই আটকে পড়বে, বিষয়বস্তুর আবেদন সন্পূর্ণ উপেক্ষিত হবে।

'প্যান শট' অর্থাৎ দশকের দ্ভির অন্সরণে ক্যামেরাকে ঘোরানো ছাড়া আরো দ্বভাবে ক্যামেরা চালানো হয় : (১) এক বা একাধিক চরিত্রের গতিমান্তার সংগ্যে সংগতি রেখে এবং সমতালে, কিংবা (২) ভিন্ন তালে।

আগেই বলা হয়েছে ক্যামেরাকে কোনো চরিত্রের শারীরিক ক্রিয়ার সমতালে চালানো একমাত্র তথনই সার্থক যখন সেই চরিত্রটি নিজেই দ্শোর প্রধান আকর্ষণ, পরিবেশ বা পাশ্র্বচরিত্রগর্মলির সঙ্গে তার সম্পর্ক তথন গোণ। সাধারণত, ক্যামেরাকে যখন এইভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন দর্শক আর পর্দায় প্রতিফলিত চরিত্রের মধ্যবতী ব্যবধানের বিশেষ তারতমা ঘটে না।

যে সব ক্ষেত্রে ক্যামেরার চলাফেরা কোনো চরিত্রবিশেষের চলাফেরার অন্সরণে নয় সেখানে হয় স্বয়ং কাহিনীকারের নয়তো দর্শকের কল্পনার গতিবিধিকেই ক্যামেরা রূপে দিতে চেষ্টা করে। ক্যামেরার এই জাতীয় ব্যবহার নানাভাবে হতে পারে: (১) দরে থেকে কাছে এগিয়ে যাওয়া, (২) কাছ থেকে দরে সরে যাওয়া, (৩) সম্পূর্ণ मृगा थ्यत्क मृगाशः वा (8) मृगाशंग थ्यत्क मन्भूर्ग मृत्गा या**थ**हा। कास्त्रज्ञा यीम এইভাবে কোনো ছবিতে দর্শকের দৃষ্টিকে কখনো চরিত্রবিশেষের কাছাকাছি এনে, कथरना वा मृदत जीतरा निराय जम्भून मृत्गात छेभत एकल, किश्वा कथरना मृत्गात বিশেষ একটি অংশে টেনে নিয়ে আবার কখনো কোনো দৃশ্যাংশ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ দ্শোর উপর প্রসারিত করে দর্শকের মনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাল রাখতে পারে তবেই তার চলা সার্থক। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্যামেরাকে স্থির রেখেও অন্য উপায়ে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটানো ষেতে পারে. ষেমন ধর্ন, সরাসরি কাট্-এর (cut) সাহাযো। এতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে এবং অনেকটা অলক্ষিতেই দৃষ্টিকোণ বদলানো যায়। ক্যামেরাকে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী চালালে আবার একটা সমস্যা এসে জোটে —ছবিব গতি অনেকথানি শ্লপ হয়ে আসে। অবিশ্যি গতিমাতা সংক্ষিত হওরাতে হরতো হ্দরাবেগের হেরফের ঘটতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দর্শকমনের উপর কোনো দুশ্যের প্রাথমিক আবেদন

বিষয়গত। এই আবেদনকেই বদি ক্যামেরার গতির সাহায্যে আরো ঘন করবার চেণ্টা হয় তবে তাতে কুনিমতা থাকবেই, কারণ ছবির গতিমানাকে প্রায় জোর করেই দর্শকের চোখে সঞ্চারিত করে দেওয়া হচ্ছে। ছন্দ বা কল্পনার বিচারে এধরনের গতিমাত্রার কিছু, মূল্য থাকলেও থাকতে পারে, কিল্ত সেই সংগ্রে এটাও মনে রাখতে হবে যে এসব ক্ষেত্রে দর্শকমনের উপর ছবির প্রভাব সরাসরি কাট্-এর মতো কল্পনার পথে নয়, দর্শকের শারীরিক অনুভাতর দৌলতে। সহজ্ঞ করে বললে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়। ছবির যে গতির সঙ্গে তাল রেখে দর্শক কাহিনীকে অনুসরণ করেন সেটার মূলে দেহ, মন নয়। সূতরাং যে উদ্দেশ্যে ক্যামেরাকে ঐভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সেটাই ব্যর্থ হল। ছবির কাহিনীর গতিমাত্রা প্রথমত নির্দেত হয় ছবির কাঠামোতে। এই গতির মাত্রাব শিখও নির্ভার করে ছবির গতির উপরে: কিন্তু র্যাদ ক্যামেরাকেও ছবির গতির সঙ্গে সমতালে চালানো হয় তবে হয় গতি হাস পাবে, নয় তো একেবারে লোপ পাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ছবিতে শারীরিক চালালেও ক্যামেরার গতি ছবির রসস্ছিটতে সাহায্য করে কিনা। কেনই বা করবে ना ? यथनरे कात्ना भीत्रामक्त्र मत्न भएमर कार्ण किलाद कार्यात्रा जामात्म लात्मा হবে — দিথর অবদ্থায় না সচল অবদ্থায়, তিনি তথন বিনা দিবধায় ক্যামেরাকে স্থির রেখে চালাতে পারেন।



## जित्नयाग्न याहे किन?

জামি কেন সিনেমার যাই তার কারণ বলতে গেলে এক কথার হয় না। যেমন ধব্ন — যখন আমি নিজেকে ভূলে থাকতে চাই, যখন আমার চিত্রবিক্ষেপের প্রযোজন হয় তথন আমি সিনেমা দেখতে যাই। যথন আর চিন্তা করতে ভালো লাগে না, কিংবা যথন চিন্তা করতেই ভালো লাগে, আর সেজনা বাইরে থেকে থানিকটা উত্তেজনা প্রয়োজন হয়, তথনও সিনেমার য়াই। অনেক সময় য়াই স্কুলী চেহারার লোকজন দেখতে, জ্বীবনের অন্বাভাবিক উত্তেজনা দেখতে, প্রাণ খ্লে হাসতে কিংবা দ্বংথ উন্বিন্ন বোধ করতে। কথনো আবার এলোমেলো বাসত, বিশ্ংখল দিন কাটিয়ে দিনের শেষে অসম্ভব, অন্বাভাবিক সিনেমার গলেপও এক ধরনের শৃংখলাবন্ধ জীবনের দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে। তা ছাড়া উন্জবল আলো, হঠাং অন্ধকার, ঘটনার বেগ ইত্যাদি দেখতে ভালোবাসি আমি। সিনেমার গিষে আমি আমেরিকা দেখি, ফ্রান্স দেখি, রাশিয়া দেখি। সিনেমার সাঞ্চানো কথাবার্তা শ্নতে, মার্জিত আচার বাবহার দেখতে ভালো লাগে। অনিশিচত উৎকণ্টা নিয়ে কাহিনীর দৃশ্য দেখতে ভালোবাসি বলে সিনেমার ষাই। কিংবা যাই অন্ধকারে ঘরভরা মান্বের মধ্যে বসে একই বিষয়ে শতশত লোকের সংগ্র একর উন্বেলিত হতে।..

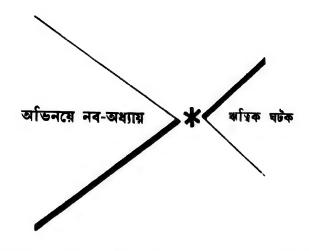

আমাদের দেশের অভিনেতাদের মণ্ডের প্রতি একটি বিশেষ পক্ষপাত আছে। বহ্কালের ঘনিষ্ঠতা তার একটি কারণ। সে ক্ষেত্রে ছবির অভিনর আমরা দেখেছি চিনেছি
অক্পকাল, ভালো করে তার প্রধান সমস্যাগর্নলি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বহ্-বিখ্যাত
ও কৃতিত্বসম্পন্ন মণ্ড-অভিনেতারা তাই এমন কথাও বলেন, চিত্রে অভিনয় নাকি
আসল অভিনয় নয়; পরিচালকদের হাতে থাকে প্রায় সব স্বাধীনতা, তাঁরা যা খ্রিদ
করেন। আর অভিনেতাও তাঁদেরই হাতের অনেকটা যন্তের মতোই। কিন্তু এ তর্কে
প্রবেশ করার আগে, মণ্ড ও ছবি উভয়কেই অভিনব প্রমাণের ক্ষেত্র মেনে নিয়ে তারপর
তাদের ব্যবধান বিচার কিছুটা সহজ্ঞ হবে।

দেখা যাবে মণ্ড বা ছবির অভিনয়ের বন্ধব্য প্রধানত এক। শিক্ষণী বাস্তবকে ব্রেথ অর্থাৎ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ন্ত করে তাঁর সমালোচনা সমেত বাস্তবকে আবার ফর্টিয়ে তোলেন। একথা সব শিক্ষেরই মর্থ্য কথা, অভিনয়েরও কথা। আগে আসা যাক অভিনয়ের আগিকের বিষয়ে, যেখান থেকে মল সমস্যাগর্নার উল্ভব। আগিকে কি ও কেমন করে আসে? সমস্ত শিক্ষেপ আগিক হচ্ছে এমন একটা উপায় যা সেই শিক্ষকে প্রাণদান করে। অভিনয়ে বিশেষ বিশেষ আগিকগর্নার মন্তের সহস্রাত বাধা অতিক্রম না করে শর্ধ্ব অভিনয়কেই প্রকাশ করতে গিয়ে স্থিত হয়েছে। মণ্ড অভিনয়ের মন্ত বড় অস্ক্রবিধা এই যে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যে দ্রেছ সেটা পরিবর্তনীয় নয়, বরং স্থির। অক্প দ্রম্বই তার পরিধি— প্রয়োজন হলেই অভিনেতা পারেন না দর্শকের শার্নীরিকভাবে অন্তর্বগতা পেতে, একেবারে নিকটতম হতে। কিন্তু প্রত্যেক অভিনয়েই অভিনেতার অপাভগ্গী উচ্চারণ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পিছনের শেষ দর্শকটি পর্যন্ত তা অনায়াসে পেছির্তে পারে। অভিনেতাকে তাই বাধ্য হয়ে স্বাভাবিকতাকে ভেঙে কৃত্রিমতার সাহাষ্য নিতে হয়। কানে কানে বলার যে কথা তার গোপনতাট্বকু সভাময় বিস্তারিত করার জন্য অভিনেতাকে

কানের কাছে মুখ নিয়েও তারস্বরে উচ্চারণ করতে হয় অথবা বিস্ময় প্রকাশের জন্য যে সামান্য দ্র তোলা তাও অনেকগ্রণ বড় করেই তাঁকে দেখাতে হয়। বহ্নকাল ধরে মণ্ড তাই উচ্চারণ, অংগভংগী ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ রাতির জন্ম দিয়েছে। এরা অকারণে অথবা কারও খেয়ালে তৈরি হয়নি।

আজ সব দেশে বাদতবধমী নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠছে, জ্বীবনই বিষয়বস্তু শিলেপর। অর্থাৎ জ্বীবনের যে সহজ গতি তাকেই রূপ দেবে শিলপ। অভিনয়েও এর জ্যোর লেগেছে। অভিনয়ে এই প্রগতিধারার বাহক হিসেবে আমরা মাস্ক্রী আর্ট থিয়েটারের প্রবর্তিত প্রকাশভঙ্গীকে মানতে পারি। অনেককাল সণ্ডিত মণ্ডের অপ্রয়োজনীয় সত্পকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এ'রা বাস্তবকে রাতারাতি মণ্ডে তুলে এনে মণ্ডেও বিশ্লব ঘটিয়েছেন। কিন্তু এখানেও বান্ত করার রগতি উক্ত আন্গিকেরই মুখাপেক্ষ্রী। উচ্চারণ, অংগভঙ্গী, মণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা সবই আগের কৃত্রিমতাকে মেনে নিয়েই রয়েছে। কারণ মণ্ডে এটা প্রয়োজন, এরই ভিতর দিয়ে বাস্তবকে তার রূপ দিতে হবে। আর এই রূপ দেবার উপায় আন্থিক।

কিন্তু চলচ্চিত্র এদিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, তার কর্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত।
মণ্ডের মতো তিনদিকে ঘেরাটোপ লাগানো কাঠের কয়িট পাটাতনের উপর সমস্ত
কিছুর কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। বিশ্বময় ঘ্রের বেড়ানোর ক্ষমতা নিয়েই তার
স্থিতি হয়েছে। ভারি আন্চর্ম, এই মৃত্তি আর এই ব্যান্তি কেমন করে সে পেল!
পেয়েছে দৃটি যন্তের আবিষ্কারের ফলে। একটি ক্যামেরা অর্থাৎ চিত্র-গ্রহণ যন্ত্র,
সব জায়গায় গিয়ে সব কিছু ছবি নিজের বৃকের মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারে। আর
একটি শন্দ-ধারণ যন্ত্র; এরও শক্তি অসাধারণ। মণ্ডের দর্শককে কানের ও চোখের
যে পরীক্ষা দিতে হত তার বদলে এরাই সে কাজগর্মল সেরে শৃধুই নাটকটি
দর্শকদের উপহার দেবে। এরা যেখানে-সেখানে যাবার যে অবাধ স্পর্ধা রাথে, সেইটেই
হল চিত্রের শক্তিশালী চিত্র-মাধ্যম হবার কারণ। দর্শক পরম সৃত্থে দিব্যি বসে বসে
নানান জায়গায় ছড়ানো ঘটনাবলীর গাঁথা মালা দেখে খাবেন। কত কন্ট কমল!

মঞ্চের আণ্গিকের জন্ম সেই দ্রেত্ব এবং কৃত্রিমতাকে কাজে লাগানোর সহজাত ধর্ম থেকে। চিত্রের আণ্গিকের জন্ম খ্র্জতে গেলে এ দ্বটি আন্চর্য যন্ত্রকে কেন্দ্র করেই আমাদের সন্ধান চালাতে হবে।

মণ্ডের সেই দ্রন্থের ব্যবধান আর রইল না। চিত্র-গ্রহণ যক্ত সামান্য দ্র্ তোলাটাও কত কাছে এসে তুলে নিয়ে হাজার গর্ণ বড় করে দেখাবে। ফিসফিস করে যে কথা বলার সে কথা তেমনই বলা চলবে; শব্দ-গ্রহণ যক্তের অতি স্ক্রা কান ঠিক খাড়া আছে, শ্রনবেই। কথা বলা বা হাত-পা নাড়া কিছ্ই বাড়িয়ে করবার দরকার নেই। স্বাভাবিকতাই আবার এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ মঞ্চ-প্রচলিত আপ্গিককে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেও রূপ রসের সঞ্চার এখানে সম্ভব। আর তা না করে উপায় নেই। মঞ্চের কৃত্রিমতা এখানে অচল। আমাদের মন সে কৃত্রিমতা এখানে গ্রহণ করবে না। কিন্তু মঞ্চে দর্শকের মন আলাদাভাবে প্রস্তৃত থাকে। তিনি দিতেও যান, নিতেও যান। যেখানে যেট্কু কর্মাত তিনি সৈট্কু তাঁর কন্পনা দিয়ে ভরে নিতে সব সময়েই রাজাঁ। কিন্তু এমন কেন হয়? কারণ, মঞ্চের দ্শাসন্জা, পারিপান্বিক সব কিছ্ই দর্শকের কাছে কন্পনা দাবি করে। তিনি কন্পনা করেন, অর্থাৎ নিজেও আরো কিছ্ স্থিট করেন। একটা দোদ্লামান পটকে কখনো শিবির, কখনো যুম্পক্ষেত্ত আর কখনো রাজপ্রাসাদ ভাবতেও তাঁর কন্ট হয় না। তা যদি হত তা হলে নাটকের গতি রুম্ব হত। একট্ আগে যে কাঠের পাটাতনটি ছিল দিল্লার প্রাসাদকক্ষ, পর্দা একবার পড়ে আবার উঠলে দেখি রাজপ্রতানার মর্ভূমি। এখানে আমরা অর্থাৎ দর্শকরা এই স্থিবা দান করি মঞ্চকে। তাই গ্রহণে বাধা আসে না কখনো।

ছবির কথা ভিন্ন। মর্ভুমি সেখানে পটের উপর তেল রঙ-এর পোঁচ নয়, প্রাসাদও পটের উপর আঁকা নয়। এসব ছাড়াও চিত্রযদ্তের চোখকে বিদ্রান্ত করার জন্য নানা কোশল সব সময়েই ব্যবহ্ত হচ্ছে, যাতে অস্বাভাবিক কিছুকেও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হতে পারে। পরিবেশ এখানে তাই বাস্তব ঘে'ষা। এতে বাস্তবের মারা বা 'ইলা,শন' বেশ জোরালো হয়। এখানে অতিরঞ্জিত কিছু রস সঞ্চার করে না বরং ব্যাঘাতের স্থিট করে। মঞ্চের আজ্গিক এখানে বোঝা। কিন্তু এখানে অভিনয় বহন করার বাহন কোথায়?

তাই এটাই অভিনেতার একমাত্র বিষয়। এই অভিব্যক্তির সাহাব্যের জন্য কিছ্ম আণিগকের জন্ম মণ্ড দিয়েছিল, কিন্তু চিত্রে তা অচল। তব্ চিত্রে তো আণিগক চাই! সে আণিগক কোথায় খা্জব? মণ্ডে যে চলাফেরায় বাধা নেই, এখানে যান্ত্রিক প্রয়োজনে তা সীমাবন্ধ। কিন্তু একদিকে যেমন এই সীমাবন্ধতা অভিনেতার সমস্যা, আবার এর সমাধানের মধ্যেই নতুন আণিগক আবিষ্কারের বীজ লাকানো আছে।

চিত্র-গ্রহণ যদ্পের লেন্স এবং ফোকাস-এর একটি নির্দিন্ট গণিড আছে, যার বাইরে অভিনেতা কখনো যেতে পারেন না। চিত্রগ্রহণ কক্ষের আলোকিত পরিধির মধ্যেই বিশেষ কতকগ্নলি স্থান অভিনেতার জন্য নির্দিন্ট। তাঁর স্থান-বদল, যা-কিছ্র আগে থেকে নির্দেশ দেওয়া। অনেক মহড়ার ভিতর দিয়ে এগ্রনিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে তারপর চিত্র-গ্রহণের সময় তিনি অভিনয় করেন। শন্দের বেলাতেও ঠিক একই নিয়ম অর্থাৎ তিনি কখন ক'টি শন্দ ব্যবহার করবেন তাও আগেই ঠিক থাকে। মহড়াতে একটি পর্দা ঠিক করে নিয়ে তিনি সংলাপ বলেন। বাচন স্তরের সমতা ও মহড়ার কথা তাঁকে শেষ পর্যান্ত মনে রাখতে হয়।

এই বান্দ্রিক বাঁধাবাঁথি সব কিছ্মর প্রথম দিকে অভিনেতাকে বেশ বাধা দিতে থাকে।
মহড়ার গতিবিধির কথা স্পন্ধ মনে করে করে অন্মকরণ করতে অনেক অসম্বিধাহয় তাঁর। চরিত্র ফোটানো বা আর কিছ্ম করা তথন বেশ দ্রের কথা; সম্মান ঠিক রেখে নিখ্যে চলাফেরার দিকে স্বভাবতই তাঁর ঝোঁক গিয়ে পড়ে।

কিন্তু এটা কন্টের হলেও বাহ্যত কন্টের। যে কেউ-ই একট্ব কন্ট করে এই বাধা-গর্মাল কাটিয়ে অভ্যাসের সাহায্যে নিজের আয়ত্তাধীনে আনতে পারেন: এবং প্রত্যেক অভিনেতাকেই তাই আনতে হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো শিল্পীরই সমস্যার বিষয় এগুলো হয় না। কিন্তু যান্ত্রিক প্রয়োজনে ছবি তোলার যে পর্ম্বাত আজ স্টর্নিডওতে প্রচলিত, তাই থেকে বহু সমস্যার স্থিত হয়েছে। সমস্যাগ্রনিকে একে একে আনি। স্ট্রভিওতে দর্শক নেই। অভিনেতার প্রথম দর্শক দুর্টি দ্রাম্যমান যন্ত্র যারা একান্ত বিশ্বাসে অভিনেতার অভিনয়কে গ্রহণ ও প্রবণ করে। তারা অনুভব করে না, হুদয় তাদের নেই। কিল্ড মঞ্জের অভিনেতার অভিনয় প্রথম দর্শকেরাই চরম স্থানে গ্রহণ করে: তার যথাযথ মূল্য নির্মপত হয় তংক্ষণাং। অভিনেতা তাঁর অভিবান্তির মজ্মীর পান সংখ্য সংখ্য। প্রেক্ষাগ্রহের মিলিত অনুভব তিনিও অনুভব করেন, বোঝেন তাঁর অভিনয় সার্থকতায় পে'ছিল কিনা। দর্শকের উৎসাহ তাঁরও মনে সঞ্চারিত হয়, তাঁকে আরো কিছ্ব দিতে প্রেরণা জাগায়। অভিনয়ে মনের এই আদান-প্রদানের প্রভাব অপরিমেয়। ছবি তোলার সময় প্রেরণার এ উৎস কোথায় থাকে? সেখানে অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয় ভবিষ্যতের হাজার জনের হাততালির অথবা আরো কিছুর কথা ভেবে। এই অদেখা হাজার জনকে তাঁর পক্ষে কল্পনা করে নিয়ে প্রেরণা পাওয়া বাস্তবিক কঠিন।

একটা সমাধান এর খ্রাজ্ব পাওয়া যায়। পরিচালক নিজে অনেক দর্শকের হয়ে অভিনয়ে অভিনেতাকে প্রেরণা দিতে পারেন। অভিনয়কে ভালো করে অন্ধাবন করে, বিশেলষণ করে অভিনেতাকে তিনি উৎসাহিত করতে পারেন। ব্রিঝয়ে গ্রোতার সামনে যেমন গানের গলা খ্রলে যায়, ব্রিঝয়ে দর্শক পেয়ে অভিনেতার মনও তেমনই পাথা বিস্তার করে। অভিনয়ের তারিফ (অভিনেতার নয়) অভিনয়কেই এগিয়ে দেয়।

**স্ট**্রডিওর পর্ম্বতি কতটাুক অভিনয়কে ব্যাহত করে?

চিত্র-গ্রহণেরও একটি পন্ধতি আছে। সে পন্ধতি হচ্ছে, একই স্থানে অবস্থিত বহন্ জিনিসের মধ্যে যন্দ্রটি বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপর দৃষ্টি ফেলে। দৃশ্যের গতির সংগে সংগে শাধু প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই পর্দায় প্রতিফলিত করে। চিত্রের কাহিনী বলার আগ্যিকের মধ্যেও এটা পড়ে। ধর্ন, একটা দৃশ্যে কোনো একটি বন্ধৃতায় কোনো একজন বন্ধাকে দেখা যাছে বন্ধৃতা করতে; মাঠে জনতা জমায়েত হয়েছে। প্রথমে গোটা দৃশ্যটাকে দেখিয়ে নেওয়া হল। তার পর শাধুই বন্ধাকে আমরা দেখলমুম. হাত নেড়ে নেড়ে বলে যাছেন, পরে দেখলমুম জনতা উন্বেল হয়ে উঠেছে বন্ধৃতা শানে। আবার বন্ধাকে দেখা গোল, হাত নামিয়ে চুপ করে আছেন; মিলিত ক'ঠেলরের উৎসাহধ্রনি তাঁকে স্পর্শ করেছে। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথম ও তৃতীয় ছবিটি নেয়া ফাঁকা মাঠে। বহুদিন পরে হয়তো স্ট্রভিওর অভ্যন্তরে বাকি ছবি দ্রটি নেয়া। একটা অস্ক্রিধা, অভিনেতাকে এইখানে কন্পনা করে নিতে হয় আগেকার সেই আনন্দের স্ফ্রিটি, কানেও শানতে হয় অসংখ্যা জনতার উল্লাস; কিন্তু তিনি বাস্তবিক

দেখবেন কয়েকটি আলো, কয়েকজন কমী আর বন্ধ একটি ঘরে তিনি হটিাচলা করবেন।

অথবা, কোনো দ্শো অভিনেতা উদ্বিশ্নভাবে কারও জ্বন্যে একটি ঘরে অপেক্ষা করছেন, হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এল গাড়ি থামার শব্দ; তিনি উদগ্রীব হয়ে জানালায় এলেন। মনুখে হাসি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি, যেন বাইরের আগনুশতককে অভ্যর্থানা করার জনাই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছবি তোলায় সময় গাড়ির শব্দ হয়নি, বাইরে তিনি কিছনুই দেখেননি। অর্থাৎ অভিনেতাকে সব কিছনুই কল্পনা করে নিতে হয়েছে। এবং বহু পরে ছবি গ্রহণেরও শেষে, সম্পাদনা কক্ষে ছবিটির সংগ্যে বিভিন্ন প্রয়েজনীয় শব্দ জনুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত স্টন্ডিওতে প্রতিদিনই ঘটছে, প্রতি ক্ষেত্রেই এই কল্পনা করে নেবার বিশেষ চাপ আসে অভিনেতার উপর।

পশ্ধতির প্রয়োজন ছাড়াও অভিনেতাকে আরো কল্পনা করতে হয়। যে নাটকটি চিত্রে অভিনীত হবে এবং যে চরিত্রটি তিনি অভিনয় করবেন, সেটি বিশেষভাবে পড়ে, নানান অবস্থায় চরিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাত্ম হতে হয়েছে। বহুবার পড়ে দেখার পর তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তান সম্ভব হয়েছে। চরিত্রটিকে নাটকের অন্যান্য চরিত্রগর্বালর সংখ্য মিলিয়ে তার পরে তফাত করে সম্পূর্ণ গঠন করতে হয়েছে তাঁকে মনের মধ্যে। মণ্টেও কিছ্ পরিমাণে তাঁকে এসব করতে হত, চিত্র-মণ্টেও হয়েছে। কিন্তু মণ্টে পটভূমির পরিবর্তানে অস্ক্রিধা থাকায় স্থান ও কালের পরিবর্তান নেই। অর্থাৎ চরিত্রটিকে বাদ্তবিক বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় না। চিত্রে সহজেই স্থান-কাল বদলানো যায়, অনেক বড় এর পরিধি, অনেক বেশি ঘটনাস্রোত স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে স্থান পেতে পারে। ফলে, চরিত্রটি অনেক বৈচিত্রময় প্রবাহে পড়ে, অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণতার পথে সহজ হতে পারে। এই জন্য অভিনেতাকে গভীর চিন্তা করতে হয়েছে, তলিয়ে যেতে হয়েছে নাটকটির হৃদরে। মণ্টের কিছ্ন শিক্ষা এই ক্ষেত্রে কিছ্ন সাহায়া করতে পারে অভিনেতাকে।

কলপনাকে বে'ধে নিতে, চরিত্র ও ঘটনার সঞ্চো মিলিয়ে, স্বাভাবিক গতি দিতে সাহাষ্য করে মহড়া। ছবিতে অভিনয় করার সময়ে অনেক মহড়ার সাহাষ্য অভিনেতার লক্ষাকে কতথানি সাহাষ্য করে সে হিসেব দেওয়া কঠিন। মণ্ডের অভিনেতাকে একটানা করেক ঘণ্টা ধরে চরিত্রকে বিকাশের পথে ফ্টিয়ে তুলতে হয়। তা ছাড়া প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে ছড়িয়ে দেবার অবকাশ তিনি পান। আজ্ব যে অংশের অভিনর তাঁর মনঃপ্ত হয়নি, কাল তা শোধরাতে পারেন। ছবিতে কিল্টু এ স্বেষাগ নেই। আজ্ব যে অভিনয়ের ছবি গ্হীত হল, অভিনেতার অভিনয়ে অসম্প্রণতা থাকলে সে অংশের ছবি আবারও তুলতে হবে; আর যে ছবিতে তাঁর অভিনয় তোলা হল, তাকে আর ইছে করেও বদলাতে পারবেন না তিনি; তা চিরকালের জনাই গৃহীত হরে গেল। কাজেই, সম্প্রণ অভিনয়টি তৈরি করেই তবে চিত্র-গ্রহণ বল্যের ম্থেমান্থি ৭(৫৮)

দাঁড়াতে হবে তাঁকে। আরো, মঞ্চের মতো এখানে চরিত্র ধারাবাহিকভাবে এগোতে পারে না। চিত্র গ্রহণের স্বাবিধা মতো আজ হয়তো মৃত্যুর দৃশ্যাটি তোলা হল, কাল অস্বথের, পরশ্ব বিয়ের ইত্যাদি; এরকম সর্বদাই হচ্ছে। মঞে এটা নেই। চরিত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে ফ্রটিয়ে তোলার অভাব তিনি সর্বক্ষণ অন্বভব করেন। তাঁকে তাই আরো পট্ব হতে হয় অভিনয়ে, সমগ্র ঘটনাটিতে নিজেকে মিশিয়ে রাখতে হয় সর্বদা এবং তখনই তার যে কোনো অংশের অভিনয়েই তিনি নিজেকে সহজ্ব বোধ করেন। অভিনয়টি এবং চরিত্রটি সম্পর্কে তাই স্পন্ট ধারণা থাকা দরকার অভিনেতার। আর এজনাই অনেক মহড়া তাঁকে সাহায্য করবে। যেমন, আজ কোনো একটি অংশের ছবি তোলা হল, সাতদিন পরে সেই অংশেরই শেষট্বকু তোলা হবে; আজকের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাগ্রালকে সাতদিনের জন্য বিশ্রাম দিতে হবে। সাতদিন পরে যাতে আবার তিনি সেই অবস্থার ফিরে যেতে পারেন এইজন্য ধারারক্ষীর কাজ চিত্র পরিচালক করলেও অভিনেতার দায়িত্বই স্বট্বকু। মনের এই সাবুইচিং অফ্ আর অন্ করবার অভ্যাস একমাত্র বারবার মহড়া থেকেই আসে।

অধ্না, কোনো একজন বিখ্যাত এবং চিন্তাশীল বিদেশী পরিচালকের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তিনি ধারাবাহিকতার অভাবকে ছবির অভিনয়ে অন্যতম বাধা মেনে নিয়েও চিত্র-গ্রহণ পদ্ধতির অনেকগর্বল স্ববিধার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, একজন অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের চরিত্রটির মধ্যে ভূবে থাকেন অনেককাল ধরে, তিনি আরো স্ববিধা পান চরিত্রের উপরে যা-কিছ্ব পড়াশ্বনো করবার, ভাবার ও অনেক খ্বিটনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেবার। মঞ্চের থেকেও ছবির এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি সময় তিনি পান। কোনো চিত্র-গ্রহণের দিনে অভিনেতা ব্যাহত থাকেন আটঘণ্টা। সারোদিন তিনি তাঁর অভিনয়ের চরিত্রটির পোশাকে ঘ্ররে বেড়ান, একেবারে বাাহতবের অন্বর্বপ দ্শাসম্ভার ভিতরে বাস করতে হয় তাঁকে। তাঁর কল্পনাকে থোরাক দিতে থাকে এসব, তাই তাঁর অভিনয় আরো উন্নত হতে পারে।

এভাবে ধারাবাহিকভাবে চরিত্র ফোটানোর অভাববাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেন্টা কি রকম, আর দীর্ঘ সময় নিয়ে চিত্র-গ্রহণের পদ্ধতির কেবল ভালোট্কু দেখা বৈজ্ঞানিক কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। সোজা মহড়ার পথে চরিত্র বিশেলয়ণে না গিয়ে কেবল চিন্তার ভিতর দিয়ে অভিনয়ে উমতি হবে এটা খ্ব গোছানো কথা নয়। তার পরে, বহু সন্তাহ ধরে একই অবন্ধায় ভূবে থাকা একজন অভিনেতার পক্ষে বাস্তবিক জীবনে কতথানি সন্ভব তাও বিচার করা উচিত। মঞে তিন ঘণ্টার জন্ম হলেও ধারাবাহিকভাবেই অভিনেতা পরিণতিতে আসেন—সেখানে তার নিজম্ব সন্তাও ওই কিছ্ক্লণ ভূবে থাকতে পারে। কিন্তু ছবিতে অভিনয় একদিনে কিছ্ক্লণের জন্য নয়, এখানে পোশাকের মতোই তিনি বাবহার করেন চরিত্রটিকে। স্ট্রভিওতে ত্বকে অভিনয়ে নামার সময়ে চরিত্রটিকে পরিধান করেন, আবার স্ট্রভিও থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে ফেলে আসেন। আরো, বহু সন্তাহে তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনেও ঘাতপ্রতিঘাত আছে, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনাস্রোতের মধ্য দিরে তাঁকেও পার হতে হর। অর্থাং তাঁর চিন্তাধারাকে এককেন্দ্রিক করবার অন্তরার থাকে অনেক। বরং মঞ্চে স্ববিধা একট্ব আছে। সেখানে পর পর করেক রাত্রি একই ঘটনার মধ্যে তাঁর গতিবিধি থাকার প্রতিদিনই নতুন কিছ্ব চিন্তার খোরাক তিনি পান। ছবিতে এ স্ববিধা নেই। ধর্ন, একদিনে যে আটঘণ্টা অভিনেতা কাজ করবেন, দট্বিডওর আবহাওরায় তিনি ঐ কয়েকঘণ্টাও নিরবিছিয় তাঁর কাজে ভূবে থাকতে পারবেন না। চারদিকে যান্দ্রিক গোলমাল আছে, খাওয়ার ছ্বিট আছে, চিংকার, নানান আলোচনা ইত্যাদি (তিনি অভিনয়ে চরিত্রের পোশাক পরে বাদ্তব ঘে'ষা দৃশ্যসক্ষার মধ্যে ঘ্রলেও) তাঁর কাজে বাধা দেবে। কিন্তু অনেক মহড়ার গ্রণ এই, বাদ্তবিক এত গোলমালের মাঝেও তাঁর মনে উক্জব্ল হয়ে থাকে, অনেকবার আব্রির মতো সহজ হয়ে আসে চরিত্রটি। তাই মহড়াই অভিনেতার কাছে তখন একমাত্র অবলাশ্বন বলে মনে হবে। ছবিতে এই মহড়ার প্রয়োজন অনেক বেশি।

চিত্রশিক্প স্বভাবতই বৌথশিক্ষা। ব্যক্তিগতভাবে পরিচালকের দায়িছ থাকলেও অনেক কমার অনেক কাজের যোগফল এ শিল্পে। কিন্তু এই নানান কমার কাজের অংশগ্রনিকে গ্রছিয়ে দেবার শেষ দায়িছ পরিচালকের। চিত্র শিল্পের জন্মেরও আগে এই যৌথ স্থির ভালো উদাহরণ ছিল মণ্ড। মণ্ডেও অভিনেতাকে লেখকের বন্ধনী আঁকা গশ্ভিতেই থাকতে হয়, প্রথোজক অনেক পরিমাণে তা ঠিক করে দেন। অভিনেতাকে মণ্ডে একটা নির্দিষ্ট নক্সায় নড়াচড়া করতে হয়, সমস্ত নাটকটির অর্থ পরিস্ফর্ট করবার জনাই। সহ-অভিনেতার সঞ্গে থাকার সময়েও তাঁকে মণ্ডের ভারসাম্যের কথা মনে রাখতে হয়।

ছবিতেও পরিচালকেরই নির্দেশ মতো চলতে ফিরতে হয় অভিনেতাকে। পরিচালকের চরিত্র ব্যাখ্যা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত তিনি জানবেন না অভিনয়ের কতট্বকু অংশ শেষ পর্যন্ত ছবিতে থাকবে আর কতট্বকু বাদ দেবেন সম্পাদক-কক্ষ কাঁচি চালিয়ে। অনেক অভিনেতা বলেন, এখানে তিনি গোটা ছবির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহাত হন পরিচালকের হাতে।

আবার পরিচালক বহুক্ষেত্রেই সিম্বল বা দ্যোতক ব্যবহার করেন। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর কাছে অভিনেতা ছাড়াও আরো উপাদান আছে। তাদের ব্যবহার ছবিটির পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই মূল্যবান। অভিনেতার অভিনন্ধকেও নানাভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই প্রয়োগের পম্পতিতে অভিনেতার অনেক কাঞ্চ কমে বায়। কিন্তু যৌথশিলেপ এরকম বিচার চলে না।

অভিনেতার কাজের অংশগর্নি অর্থাৎ অভিনয়ের ছবিগ্নিল সম্পাদনা-ঘরে চলে যায়, সম্পাদক ও পরিচালক পরামর্শ করে কিছ্ন বাদ দিয়ে কিছ্ন রেথে অর্থাৎ কোন অংশ ভালো হয়েছে, কোন অংশ থাকবে, থাকবে না ইত্যাদি ঠিক করেন। এতে অভিনয়ের মান অনেকথানি নির্ভার করে তাঁদেরই উপর। কাজেই দেখা যায়, সম্পাদনা-কক্ষেই অভিনয়ের আরো একটা জন্ম হয়। যাদও অভিনেতার কাজ স্ট্রাডিওতেই আরম্ভ ও শেষ। এতে সম্পাদকের বিচার ও পরিচালকের বিবেচনার উপর নির্ভার করে সব কিছ্ব শেষ পর্যাশত।

সম্পাদককে আমরা তা হলে ধরে নিতে পারি, চিত্র মাধ্যমে অভিনয়কে দর্শকমনে সন্ধারিত করে দেবার একটা আণ্ডিগক হিসেবে। মণ্ডে এ আণ্ডিগককে অভিনেতা নিজেই ব্যবহার করবেন। ছবিতে এ ব্যবহারকে ছাড়তে হয়েছে। এর স্থান গ্রহণ করেছে সম্পাদনা-কক্ষ।

এই শ্রহ্ থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনেতার সমস্ত কাজকে নির্ধারিত করা হয় বলেই একটা ধারণা অনেকেরই আছে যে, ছবিতে অভিনয় আসল অভিনয়ই নয়। অভিনেতার অভিনয়কে না বোঝাই বোধহয় এ ধারণার একমাত্র কারণ। এটা ঠিক, নতুন মাধ্যমে কোনো কিছ্ব করতে যাওয়াতে প্রথমে অপবাদ আসে। লহুমিয়ের-এর চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর কোনো ফরাসী চিত্রকর বলেছিলেন, 'এ হচ্ছে ছেলে ভোলানো খেলনা।' চলচ্চিত্র যে কোনো দিন শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের মতোই আশ্চর্য 'কম্পোজিশন' আর মধ্র ভাব প্রকাশের বাহন হতে পারে একথাকে অনেকের মতোই তিনিও হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ প্রথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবিগর্যুলি প্রমাণ করেছে (অদ্র ভবিষাতে আরো করবে) আর্টের রাজ্যে ফিল্ম কি করতে পারে।

প্রনো মতে বিশ্বাসী, জীবনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছ্ম লোক আছেন, তাঁরা অভিনয়েরও পরিবর্তনের কথা ভাবেন না বা ভাবতে পারেন না। সকলের সংগ্রে একরে কিছ্ম স্টি — এ তাঁরা তাই আয়ত্তে আনতে পারেন না। কিন্তু ছবিকে আরো এগিয়ে নিতে হলে একথা সকলের মতোই অভিনেতাকেও মানতে হবে। ছবি তৈরির সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যোথাশিলেপর এই পর্ম্বাত।

চিত্রের আধ্দিক সম্পাদনা, এ ধারণা প্রনো দিনের; অভিনেতার অভিনয়কে কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করে পরিচালক ও সম্পাদকের অভিনয়বোধ দেখানো যাবে এ মতেরও পরিবর্তন তাই দরকার। যৌথি শিল্পের সবচেয়ে বড় কথা সমবেত দ্ভিভগাী: সকলের মধ্যেই এ চেণ্টা থাকা দরকার। অভিনেতারও এই দাবি হোক। প্রচালত আধ্দিক অভিনেতার কাছ থেকে তাঁর ক্ষেত্রকে কেড়ে নিয়েছে, তাঁর কাছে এই দাবিই অভিনরকে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার উপায় বা পথ। সম্পাদনার বিভিন্ন পর্ম্বাত জানা যেমন পরিচালকের দরকার তেমনই অভিনেতারও প্রয়োজন অভিনয় ছাড়া সম্পাদনা, পরিচালনা ইত্যাদি ভালো করে শেখা। যাতে তিনিও সক্রিয়ভাবে সকলকেই কাজে সাহায্য করতে পারেন। এ সিম্বান্ত অবাস্তব কিছ্ম নয় কাজে লাগালে পরিচালকও লাভবান হবেন।

মণ্ডে ষা ছিল সহজ্ব ও একান্ত ব্যক্তিগত কাজ, সমবাষ আদান-প্রদানের স্কৃবিধার জন্য তা অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে, আর কাজও জটিল হয়ে উঠেছে। অথচ ১০০ ছবির উন্দেশ্য কোথাও ধর্ব করছে না বরং উন্দেশ্য আরো সফলতা লাভ করতে পারে এ পথে। কিন্তু অভিনেতার একমাত্র বাহন চরিত্র বিকাশের জন্য থাকবে তাঁর অভিনয়। শক্তিশালী অভিনেতা দরকার আজ তাই অভিনয় ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছবির অভিনয় ক্ষেত্রে।

অভিনেতাকে চিত্রনাট্য রচনার শেষে আসতে হবে প্রতাহ মহড়ায়। দিনের পর দিন মহড়ার ভিতর দিয়ে আরো পরিষ্কার করতে হবে অভিনয়কে, আবার সম্পাদক ও পরিচালকের পাশে থেকে তাঁকেও কাব্ধে সাহায্য করতে হবে। শৃথ্য অভিনয়ই নয়, সব কাব্ধই অভিনেতাকে জ্ঞানতে ব্যুকতে হবে ও সকলকেই সাহায্য করতে হবে। আর এই সমবেত চেন্টার সঞ্গমেই আছে ভালো ছবি গড়ে ওঠার পথ।



## কৃতপ্ৰতা স্বীকার

- 'চ ল চ্চিত্র প্রকাশের ব্যাপারে বহু সহ্দের বারি আর কিছু প্রতিষ্ঠান আমাদের সহায়তা করেছেন। 'নিবারণবাব্র সমস্যা' প্রবন্ধ রচনার বি-এম-পি-এ পত্রিকা প্রভৃত বাবহার করা হয়েছে। এবিষয়ে বাংলা সিনেমাক্ষেত্রে খ্যাতনামা শ্রীশিশির মল্লিক মহাশরের সহযোগিতার জনাও আমরা কৃতজ্ঞ।
- 'চলচিত্রে স্মরণীর বাংশিক কন স্টার্নবার্গ' প্রবন্ধের সঙ্গে মার্লিন ডিট্রিশএর অভিনর থেকে ধারাবাহিক ভাবে যে ছবিগালি প্রকাশিত হল,
  সেগালি সংগ্রহ করতে যথেন্ট বেগ পেতে হরেছে। প্রথমে স্থানীর
  প্যারামাউণ্টে থোজ করা হয়। পরে হলিউড-প্যারামাউণ্টে। এ'রা
  স্টার্নবার্গ-ডিট্রিশ-এর ছখানা চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন একসময়।
  কিন্তু এ'রা কেউই ছবি দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ছবিগালি
  পাওয়া গেছে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্স্টিটিউট থেকে। চলচ্চিত্র বিষয়ে তথা
  সংগ্রহে এই প্রতিষ্ঠান অধ্বিতীয়। ছবিগালির জনা এ'দের কাছে
  আমাদের ঝণ স্বীকার করি।
- দেশীর অভিনেতা-অভিনেতীদের ছবিসংগ্রহে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী বেগম পারা, শ্রীহরিসাধন দাশগ্রুত, শ্রীসরোজ মিত্র, ও শ্রীবেশী ঘোষ। এ'রা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভান্ধন॥

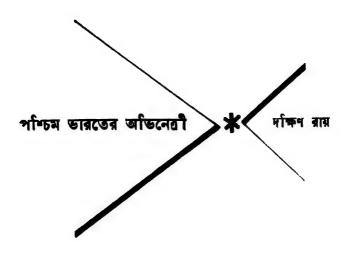

**চিরকালই দেখা গেছে** যে বিখ্যাতদের মধ্যে সাধারণ মান<sub>ন</sub>ষের ভালোবাসা তাঁরাই সহজে পেয়েছেন যাঁরা লোকের অবসর মুহুতের্ত আনন্দ দিয়েছেন, আর সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের দ্বঃথকণ্ট ভোলাতে পেরেছেন। লেথক আর শিল্পী, নট-নটী আর ক্রীড়াকুশঙ্গী — এ'দের এই শ্রেণীতে রাখা যায়। এ'দের মধ্যে লেখক বা শিল্পীর গোরব পেতে সময় লাগে প্রচুর, আর তাঁদের ভক্তমণ্ডলাও কথনোই অগণ্যের কোঠায় গিয়ে পেণছয় না। নট-নটী আর ক্রীড়াকুশলীরা কিন্তু অগণ্য মান-ষের মন জয় করেন তাদের জীবনের শ্রুরতেই। সেকালে তাদের খ্যাতির পাশে এমন কি রাজা-রাজ্বড়া বীরপ্ররুষেরাও নিষ্প্রভ হয়ে যেতেন। তবে লেথকের রচনা কবির গান আর শিল্পীর আঁকা ছবি তাঁদের মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। মৃত্যুর পরে হলেও তাঁদের यम राम-विराप्त एक । किन्छु नहे-नहीरात कथा मान्य स्मर्ट मार्ट एक যায় যে মুহুতে শেষ হয় তাঁদের চাতুর্য আর কলানৈপুণা, যে মুহুতে তাঁরা বিদায় নেন মণ্ড আর প্রাঙ্গণ থেকে।

আগের মতোই এখনো অবশ্য মঞ্চের নট-নটী আর ক্রীডাপট্রদের খ্যাতি সাধারণত একটা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আটকে থাকে। খবরের কাগজ এবং আরো নানা উপায়ে তাঁদের নাম-ধাম দেশে-বিদেশে ছডিয়ে পডলেও তাঁদের আসল পরিচয় আর আসল রূপটি তাঁরাই জানতে পারেন এ'দের কলানৈপ্রণার সঙ্গে যাঁদের চাক্ষ্য পরিচয় আছে। কিন্তু তার মধ্যেই প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন এনেছে চলচ্চিত্র। শিল্পীকে শারীরিক সংকীর্ণতা থেকে অনেক পরিমাণে চলচ্চিত্র মৃত্তি দিয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর শিল্প-চাত্ত্রের নিদর্শন এখন আর তাঁদের শারীরিক উপস্থিতির উপরে নির্ভারশীল নেই। সমুস্ত পূথিবীই এখন তাঁদের রুণ্সমঞ্চ। চলচ্চিত্র-তারকাদের আজ তাই ষেরকম বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তা মান ষের ইতিহাসে এক বিষ্ময়কর ব্যাপার। আগেকার দিনের কোনো অসামান্য অভিনেতার পক্ষেও

চ্যাপলিনের যশ আর প্রতিপত্তির একশোভাগের একভাগ পাওরা সম্ভব হর্নন। কোনো অনিন্দ্যকান্তি উর্বশীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না মেরী পিকফোর্ড বা গার্বোর মতো সর্বজনের মনোহরণ করা, অশ্বমেধ করেও মিকি মাউসের মতো দিণ্বিজ্বয়ী হতে পারত না কেউ। আর তা ছাড়া যশোংকর্যে উত্তীর্ণ হলে চলচ্চিত্র এখন অভিনয়কে রীতিমতো কালজ্বয়ী করতে পারে, যা কেউ কম্পনাই করতে পারত না আগেকার দিনে।

একবার এক ইংরেজ সমালোচক লিখেছিলেন যে সেকালের কোনো মান্য যদি আজকের কোনো প্রেক্ষাগ্রের সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলে ভাববে এ ব্রিঝ আমাদের যুগের দেবমন্দির। দেবমন্দির না হলেও প্রেক্ষাগ্রহ যে আমাদের যুগের নাটমন্দির তাতে সন্দেহ নেই। বারো মাস, বিশ দিন এগ্রালির সামনে রথের মেলা লেগে আছে — ঝড়-বাদল মাথায় করে কাতারে কাতারে দর্শনাথী তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রণামী দিয়ে প্রবেশের আশায়। আর সব দেশের মতো আজ আমাদের দেশেও শহরে শহরে, গ্রামে বাজারে সব জায়গাতেই যাত্রা-অপেরার জায়গা নিয়েছে চলচ্চিত্র। লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ফিল্ম দেখাটা একটা অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পরিবেশের ক্লানি থেকে মান্যকে কিছ্মুক্ষণের ম্বান্ত দিতে, চিন্তাক্রিন্ট মনকে হান্দা করতে চলচ্চিত্রের মতো আর কিছ্মু নেই। তাই আর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও চলচ্চিত্র তারকারা যে জনসাধারণের সবচেয়ে পরিচিত ও প্রিয়জন হবেন তা আর বিচিত্র কি।

সর্রাইয়া আর নাগিস, কামিনীকোশল ও মধ্বালা, গীতাবলী ও রেহানা, প্রতিমা দাশগ্মপতা ও বেগম পারা—এ'দের কথাই ধরা যাক। শ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেত্রীদের মতো বোদ্বাই চলচ্চিত্র-জগতের এ'রা বিশ্বব্যাপী খ্যাতিবান না হলেও আমাদের দেশের একপ্রাণ্ড থেকে আরেক প্রাণ্ডে লোকে আজ এ'দের এক ডাকে চেনে। এ'দের খ্যাতির এহেন বিশ্তার খ্বই আশ্চর্য ব্যাপার, কারণ মাত্র কয়েকটি বড় শহর ছাড়া আমাদের দেশে এখনো বিজ্ঞাপনের জ্যোরে চিত্র-তারকাদের সম্পরিচিত করে তোলা সম্ভব নয়।

অন্যান্য দেশে, বিশেষত আমেরিকায়, ছবির বনিকেরা অজপ্র উপায়ে তাঁদের বিশেষ বিশেষ অভিনেত্রীর নাম সব সময়েই লোকের চোথের সামনে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। কারণ লোকে তাঁদের ভূলে গেলে অতি বড় স্বন্দরী অভিনেত্রীরও হাসিতে মানিক আর কাল্লায় ম্ব্রো ঝরবে না একথা তাঁরা ভালো ভাবেই জ্ঞানেন। পর্দার ছায়ায় যাঁদের সঞ্জো দর্শকের পরিচয় ঘটে, বাস্তব জীবনে সে মান্যগর্লি কেমন—এটা জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। লোকের এই কৌত্হলের প্র্ণ স্যোগ ছবি-ব্যবসায়ীরা নিয়ে থাকেন। তাই সকালবেলাকার কাগজে কাগজে চলচ্চিত্র তারকাদের বিজ্ঞাপন ছাড়াও তাদের ডিভোর্সের খবর দ্বনিয়ার বড় বড় সব ঘটনাকে সরিয়ে দিয়েও ছাপানো হয় সামনের পাতায়, রেডিওতে ভেসে আসে তাঁদের কথা

কাহিনী, অন্ধকারে উল্জবল হয়ে তাঁদের নাম জনলে, তাঁদের সাত-রঙা ছবি লক্ষ লক্ষ আলোর মালায় শহরের মোড়ে মোড়ে ঝলমল করে। এ ছাড়া তাঁদের হাতে হাজ্বার হাজ্বার পত্রিকা আছে যেগ**ুলির একমাত্র কাজ হচ্ছে ঢাকঢোল আর গড়ে**র বাদ্যি বাজিয়ে এই সব তারকাদের বিষয়ে সত্য মিখ্যা অজস্ত্র কাহিনী আর তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের খাটিনাটি অসংখ্য খবর প্রচার করা। কোন চলচ্চিত্র তারকা প্রডিং-এ ন্ন দেন, কালচে-লাল গোলাপ কার প্রিয় ফ্ল, কালকের পার্টিতে হঠাং অমন চট্টল কথাটি কে বলে বাহবা পেলেন, কাকে কার সংখ্য গোপনে নিভতে অহরহ আজকাল দেখা যাচ্ছে, বেড়াল দেখলে কোন স্বন্দরীর সর্বাণ্গ শিথিল হয়ে যায় — এই ধরনের অহেতৃক খবর দিবারাত্র শোনানো হয় লক্ষ্ক লোককে। আর এইভাবেই চিত্র-তারকাদের প্রতিকৃতি আর নাম লোকের মনে গে'থে দেওরা হয়। ও দেশের বহু অভিনেত্রীর খ্যাতির মূলে অভিনয়-কুশলতার চেয়ে এই কারণগ্রনিই বড়। অন্যপক্ষে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের র্যাভনেতা র্যাভনেতীদের পক্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করতে হলে তাঁদের কলা-নৈপ্রণ্যের উপর নির্ভার করতে হয়। ওপরে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁদের ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই কথাটা সাঁত্য। নাগিস, স্বোইয়া, গীতাবলী, কামিনীকৌশল, মধ্বালা, রেহানা, প্রতিমা দাশগ্বেণ্ডা, বেগম পারা — ব্যক্তিগত জীবনে এ'রা কে, কি ধরনের লোক, সে বিষয়ে কিছ্ম বলার আগে বিদেশী অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় ব্যাপারে এ'দের কোথায় তফাত, তা বলে নেওয়া দরকার। বিদেশীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের মোটামর্নট দুটো শ্রেণীতে ফেলা যায়। একদলে পড়েন তাঁরা যাঁদের অভিনয়-শাস্তি যথার্থ<sup>ই</sup> অনস্বীকার্য, অন্যদলে তাঁরা যাঁদের মধ্যে কেউ ভালো গায়িকা, কেউ ভালো নাচেন, আবার কারো সবচেয়ে বড় মূলধন হল তাঁদের নিরাবরণ দেহ-সোষ্ঠব — অর্থাৎ যারা ''ল্যামার গার্ল'স' বলে স্কুপরিচিত। এ'দের চারপাশে আবার থাকেন এমন সব কর্ম'-কুশলী লোক যাঁরা এ'দের জ্যোতিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করেন। ভালো অভিনেত্রীর জন্য কাহিনীকার স্কারণধ চিত্রনাট্য লেখেন, দক্ষ পরিচালক সহায়তা করেন তাঁদের অভিব্যক্তির স্নৃনিপ্নণ বাঞ্জনার আর সেই অভিনয় রস-ঘন করে তোলেন সংগীতকার তাঁর আবহ-সংগীত সহযোগিতায়। তা ছাড়া প্রত্যেক অভিনেত্রীর স্বাভাবিক চেহারাকে আরো সুন্দর করে তোলা হয় নানাবিধ ছলাকলার সাহায্যে। সঙ্জাকার দেখেন কাকে কি এবং কতথানি বেশভ্ষা পরালে কিংবা না পরালে ভালো মানাবে; মেক-আপের লোক মুখ-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন রঙের স্কুচতুর প্রয়োগে আর পরিপাটি কেশ-বিন্যাসে; ক্যামেরাম্যান এমনভাবে ছবি তোলেন যাতে চিত্রপটেও দেহের মনোরম বন্ধারতা ও মাখন্রীর সবটাকুই বজার থাকে।

এদেশে বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে এখনো কোনো 'শ্রম'-বিভাগ নেই — তাঁরা একাধারে অভিনেত্রী, নর্তকী, গায়িকা আর 'শ্ল্যামার গার্ল'। এ'দের তাই বিদেশী তারকাদের চেয়েও আন্-সঞ্গিক কর্মকুশলী শিল্পীদের দক্ষ সহায়তার বেশি দরকার।



करते : म्हेर्डि अভारतम्हे

## বিকাশ রায় ও নীলিমা দাস



বিকাশ রায় ও শিপ্রা দেবী



শ্রীএম জি পিকচার্সের 'কুলহারা'

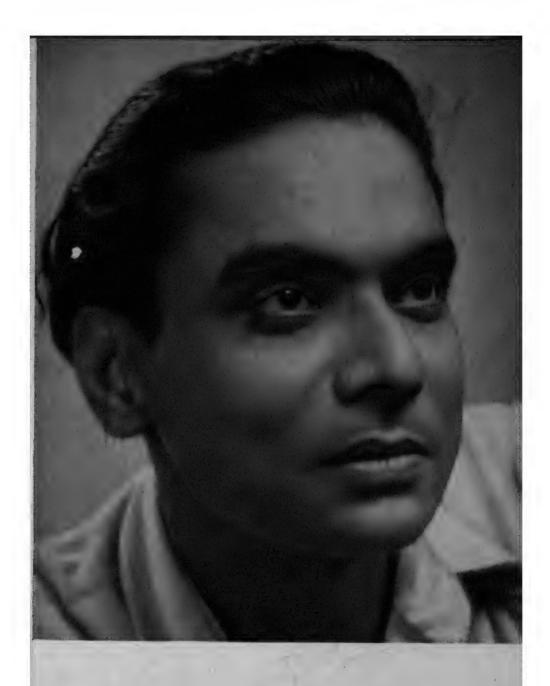

फरहा : त्रान काना

বিকাশ রায়



অভি ভট্টাচার্য

करहा : शांशान मानान



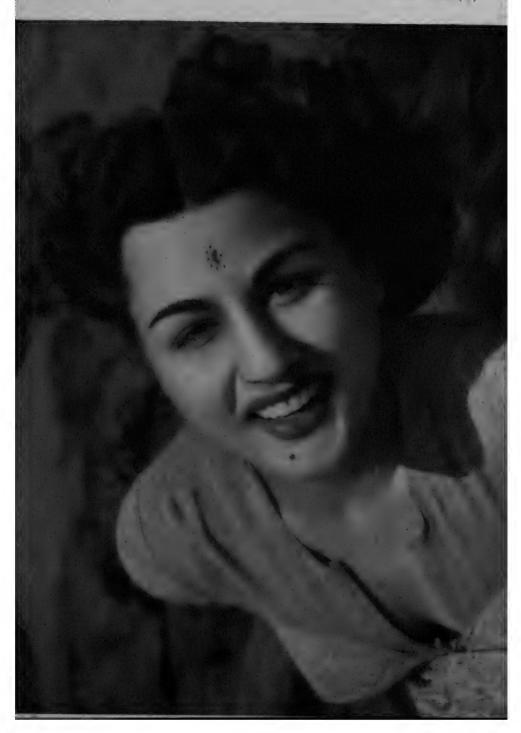

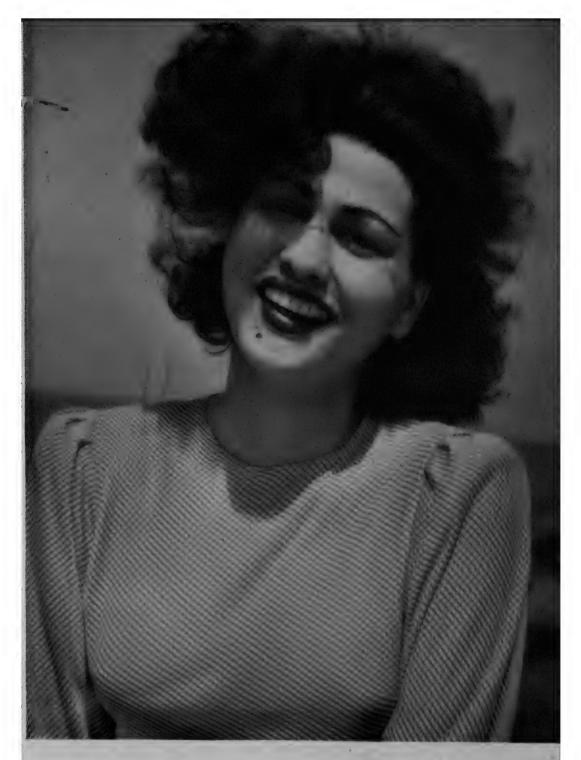

বেগম পারা (২)

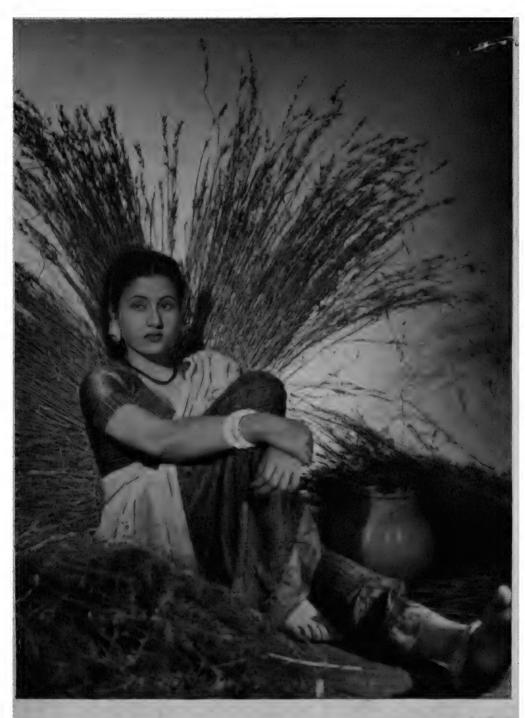

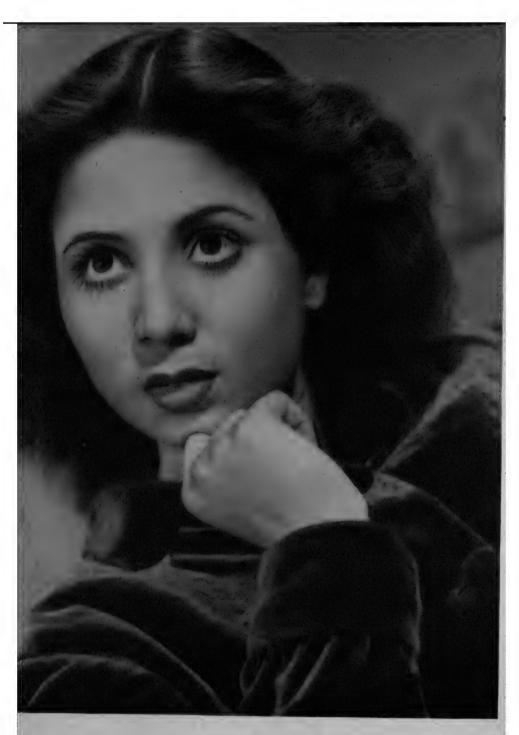

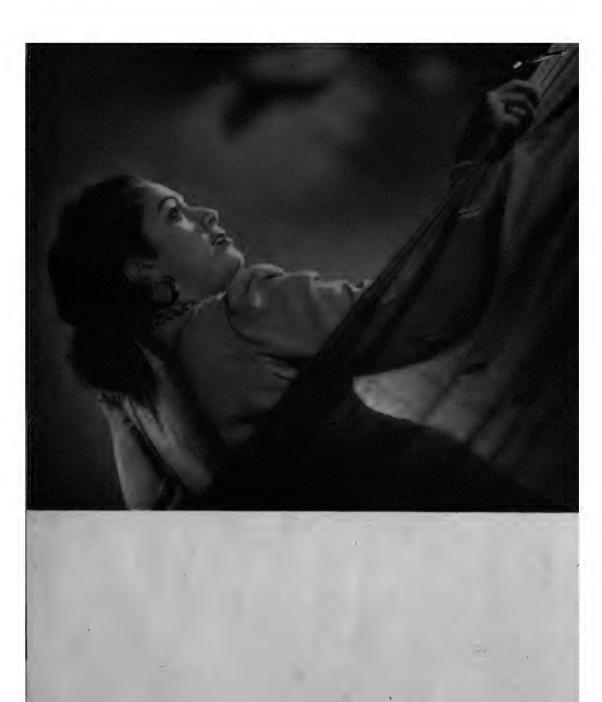

প্রতিমা দাশগ্রেতা

ফুল্তু তা তো এ°রা পানই না, বরণ্ড এ°দের অভিনয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা আসে স্ট্রভিত্তর ভিতত্তর থেকেই। অসংল°ন কাহিনী, অক্ষম পরিচালনা, মাম্লী চিত্র-গ্রহণ এসবের জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ°দের আশ্চর্য ভালো অভিনয় সত্ত্বেও ছবিগ্রনি ব্যর্থ হয়।

আর একদিক থেকে এই অভিনেত্রীদের যে বড় অস্ববিধা ভোগ করতে হয় তা হল কাজের অত্যধিক চাপ। অন্যান্য দেশের চিত্রতারকাদের কাজের একটা বাঁধা ছক আছে। সাধারণত তাঁরা একই সময়ে একটার বেশি ছবিতে অভিনয় করেন না। নানা কারণে ভারতীয় অভিনেত্রীদের একই সংশ্যে অনেকগর্নাল ছবিতে অভিনয়ে প্রতিশ্রত হতে হয়। তাই তাঁদের অনেক সময় একই দিনে একাধিক ছবিতে খণ্ড অভিনয় না করলে চলে না। এর ফলে এ'রা যে সমস্ত অসুবিধায় পড়েন তা বিদেশী অভিনেত্রীরা বোধহয় কল্পনাই করতে পারবেন না। প্রথম অস্কবিধাটা হল, শারীরিক। অভিনয়ের জন্য এক এক সময়ে দিনের মধ্যে তাঁদের বেশভৃষা আর রূপসক্জাই বদলাতে হয় দশবার। এ যে কি ক্লান্তিকর তার আভাস কিছুদিন আগে বোদ্বাইয়ের এক সাংবাদিকের সঙ্গে স্কুরাইয়ার কথায় পাওয়া গিয়েছিল। তার চেয়ে বড় অস্ববিধাটা হল মনের দিক থেকে। কোনো চরিত্রের অভিনয়কে জীবন্ত করে তুলতে হলে অভিনেতা আর অভিনেত্রীর পক্ষে সেই চরিত্তকে একাগ্রচিত্তে বুঝে সেই মতো মনকে তৈরি করে নেওয়া দরকার। বিদেশে সব জায়গাতেই এই রীতি মেনে চলা হয়। কিন্তু এই জিনিসটি আমাদের দেশে এখনো সম্ভব নয়। ফলে একই সমরে একজন অভিনেত্রীকে হয়তো একবার বড়লোকের শিক্ষিতা মেয়ে আর পর মহেতেই শান্ত গ্রাম্য বালিকা, এই মুহুতে পৌরানিক ও পর মুহুতেই আধুনিক-সামাজিক ছবিতে অভিনয় করতে হয়। তা সত্তেও এ'রা যে কেমন করে বহু, চিত্রেই মর্মান্সশা অভিনয় করতে পারেন তা ভাবলে বিক্ষিত হতে হয়।

বিদেশী অভিনেত্রীদের সংশ্য ভারতীয় চিত্র-তারকাদের এই তুলনা-প্রসশ্য শেষ করার আগে আর দ্বটো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। বিদেশিনীদের তুলনার এ'রা সকলেই অতি অলপ-বরসে খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রতিমা দাশগন্শতা ও বেগম পারা ছাড়া এই লেখায় আলোচিত অন্যান্য সব অভিনেত্রীদেরই বয়স বাইশ-তেইশ বছরের নিচ্ছে— যে বয়সে অন্যান্য দেশের তারকারা সাধারণত অখ্যাত থাকেন। সোশদর্যের যথাযথ দৈহিক বৈশিষ্টাগন্নিল ছাড়া এ'দের প্রায় সকলেরই মধ্যে আর যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল একটা স্কৃত্যিন্দ, লাজ-নম্বভাব যা অত্তত আমরা ভারতীয়েরা বিদেশিনীদের মধ্যে সচরাচর খ্রুজে পাই না। অভিনয়ের অভিব্যক্তিতে এই ত্যান্থী অভিনেত্রীদের বড় ঐশ্বর্য, কারণ বিরহ ও বেদনাকে এই ত্যান্থা বিধ্বর করে তোলে, প্রেমকে করে আরো মদির, আনশ্যকে মধ্যুরতর।

এই বৈশিষ্টাটি আজকের বোষ্বাইয়ের চিত্র-ভারকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে স্বুরাইয়ার। স্বুরাইয়ার জন্ম ১৯২৯ সালে, লাহোরের এক মুসলমান পরিবারে।

নির্বাক ছবির বিখ্যাত অভিনেতা জ্বৃহ্বর তাঁর কাকা, তাঁরই মারফত স্বৃর্বার্ট্রাক্র চলচিত্রে হাতে থড়ি হয়। কাকার সংশ্য একদিন তিনি লাহোরের এক স্ট্রাডিওতে ছবির স্যান্টিং দেখতে যান। স্বরাইরাকে দেখে প্রযোজকের এত ভালো লাগল যে তিনি তখনি তাঁকে মমতাজ-মহলের ছেলেবেলার চরিত্র অভিনরের জন্য চুক্তিবন্দ করেন। আজকের স্বরাইয়াকে প্রথম দেখা গেল 'ইশারা' ছবিতে। মধ্যে কয়েকটা ছবিতে তিনি অন্য অভিনেত্রীদের হয়ে গান গেয়েছিলেন। 'ইশারা'য় তাঁর আবিভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র দর্শকমহলে সাড়া পড়ে গেল। এর পর তিনি 'ওমর থৈয়াম', 'পর-ওয়ানা', 'আনমল ঘোডি', 'নাটক', 'দর্দ', 'বিদ্যা', ও আরো নানা ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'বিদ্যা' ছবিতেই তাঁর সঞ্চে দেব আনন্দ্ প্রথম অভিনয় করেন। ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের অন্যতম স্বরাইয়া এখন দেব আনন্দ্-এর বাকদত্তা। শোনা যাছের যে শিগাগিরই নাকি তাঁরা তাজমহলের ছায়ায় চন্দ্রালোকে পরিণয়স্ত্রে আবন্দ্ধ হবেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্বরাইয়া পার্টি বা নাচগানের চেয়ে গ্রেহর শান্তিপূর্ণ পরিবেশই প্রদদ্ধ করেন বেশি।

স্বাইয়ার মতোই আর একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাগিস। নাগিসের জন্ম কলকাতায়, বাইশ বছর আগে। তাঁর মা বিখ্যাত গায়িকা জন্ডনবাঈয়ের চিরকালের ইচ্ছা মেয়ে বড় অভিনেত্রী হোক। নাগিস নিজে কিন্তু গোড়ায় এদিকে বিশেষ চাড় বা কৃতিত্ব দেখাননি। বিখ্যাত ওস্তাদ অনন্ত আলী খান তাঁকে গান শেখাবার ব্যর্থ চেন্টা করেছেন। লক্ষ্ণোয়ের লচ্চ্ব মহারাজ হার মেনেছেন তাঁকে নাচ শেখাতে গিয়ে। আরো অনেক মেয়ের মতো স্কুল-কলেজে দ্ব্'একবার রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়া পনেরো বছর বয়স অবধি এদিকে তাঁর কোনো প্রতিভা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সাত বছর আগে যখন তাঁকে 'তগদীরে' প্রথম দেখা গেল, তখন অনেকেই ব্রেছিলেন যে নাগিস একদিন ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করবেন। সেকথা আজ সতি। হয়েছে। 'তগদীরে'র পর তিনি আরো বহু ছবিতে নেমেছেন, আর প্রত্যেকটি ছবিই ভারতবর্ষের সর্বত্র লক্ষ্ণ লক্ষ্ক দর্শক আকর্ষণ করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে নাগিস আর পাঁচজন মেয়ের মতোই হাসিখ্নি মান্ষ। কাপড় জামা আর গয়না কেনার তাঁর খ্ব ঝোঁক। শথের মধ্যে প্রধান হল বাড়িতে ষোলো মিলিমিটারে নিজের ছবি দেখা, কুকুর পোষা, বলর্ম নাচ, ব্যাডিমিন্টন, আর বাড়িতে ভাইপো ভাইঝিদের সঙ্গে খেলাধ্লা। নাগিস অবিবাহিতা।

গীতাবলীর বাড়ি লাহোরে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দিদি ভীরপ্রাীর মতো গীতাবলীও ভালো নাচতে পারতেন। তাঁর মা বাবার ইচ্ছা ছিল না যে গীতাবলী নাচগান নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ও বন্ধ্বান্ধবদের অনিচ্ছা সত্ত্বে তিনি ছবিতে যোগদান করেন। লাহোরেই কতকগর্নি ছবিতে ছোট ছোট নাচের ভূমিকা দিয়ে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের স্ত্রপাত হয়। সে ১৯৪৫ সালের কথা। এই ছবিগ্রিলতে তাঁর সহজ স্কার অভিনয় অনেকেরই দ্ছিট আকর্ষণ কবে। এর পরেই প্রযোজক মন্ত্র থান তাঁকে 'দর্নিয়া' ছবিতে নায়িকার ভূমিকা দেন। বোদ্বাইয়ে এসে 'দর্নিয়া'য়
পর 'সোহাগ রাত', 'বড়ি বহিন' ইত্যাদি নানা ছবিতে গীতাবলী অভিনয় করেছেন।
সেসব অভিনয় লোকের মনোহরণ করেছে। গীতাবলীর বিশেষত্ব হল তিনি ছবিতে
কোনো রকম মেক-আপের সাহাষ্য নেন না। আরো দর্'একজন অভিনেত্রীর মতো
গীতাবলীও সম্প্রতি নিজে ছবি তোলার চেষ্টা করছেন।

স্রাইয়া আর গীতাবালীর মতো কামিনীকৌশলও লাহোরের মেয়ে। লাহোরের এক কলেজে পড়া শেষ করে ছবিতে অভিনয় করার জন্য কামিনীকৌশল বোশ্বাইয়ে আসেন। ভাগ্যক্রমে চেতন আনন্দ তখন নীচা নগরে'র জন্য নতুন অভিনেত্রী খাজিলেন। তিনিই কামিনীকৌশলকে একটি চরিত্র অভিনয় করতে দেন। নবাগত হলেও এই ছবিতে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অপ্রে। ফলে বিখ্যাত পরিচালক জাগীরদার তাঁকে 'জেলযাত্রা'র নায়িকার ভূমিকায় নামান। তাঁর শেষ ছবি 'আরজ্ব'।

দেখতে স্বন্দরী না হলেও অভিনয়গ্রণে কামিনীকোশল আজ চিত্র-জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। কয়েক বছর আগেকার দেবীকারাণী আর অশোক-কুমারের মতো কামিনীকোশল আর দিলীপকুমার আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'টিম'।

লাহোরের মেয়েদের মধ্যে সাঁতারে কামিনীকোশল এক সময়ে অপরাজেয় ছিলেন। তিনি বিবাহিতা, তাঁর স্বামীও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশিলষ্ট। ছবিতে অভিনয়ের চেয়েও তাঁর বেশি ঝোঁক নাচের দিকে। ভারত নাটাম তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নাচ এবং তিনি নিজে খুব ভালো নাচতে পারেন।

অন্যান্য নবাগতা অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা হলেন মধ্বালা। যথন তাঁর বয়স আট-দশ বছর তথনই তিনি বিখ্যাত ছবি 'বসণ্ত'এ অভিনয় করেছিলেন। আজকের স্কুদরী মধ্বালাকে দশ'কেরা প্রথম দেখলেন 'নীল কমল' ছবিতে। সৌন্দর্য আর অভিনয়কুশলতার গ্রেণে মধ্বালা এই ছবিতেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। এ পর্যন্ত বারোটিরও বেশি ছবিতে তিনি নেমেছেন, তার মধ্যে 'পরশ পাথর', 'সিংগার', 'নিশানা' আর 'মহলে'র নাম সকলেই জানেন। মধ্বালার বাড়ি হায়দ্রাবাদে। তাঁর আসল নাম মুমতাজ।

আসলে বাঙালী হলেও প্রতিমা দাশগ্নণতা এখন হিন্দী ছবির সপোই বেশি সংশিলন্ট। মধ্ বোসের 'রাজনতাকী'তে এক সখীর ভূমিকায় তিনি প্রথম নেমেছিলেন। তারপর আরো দ্ব'একটি বাংলা ছবিতে অভিনয়ের পর কলকাতা ছেড়ে তিনি বোম্বাইয়ে যান। সেখানে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় শেষ করে প্রতিমা দাশগ্নণতা এখন নিজেই প্রযোজক হয়েছেন। 'ঝণ্ন' আর 'ছামিয়া' তাঁর নিজের প্রযোজনায় তোলা। দ্বংথের বিষয় বোম্বাইয়ের সেন্সর বোর্ডা 'ছামিয়া' ছবির প্রদর্শন নিষিত্র করে দিয়েছেন।

'ছামিয়া'র নায়িকা ও প্রতিমা দাশগ্ন্পতার বাশ্ধবী হলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী বেগম

পারা। বেগম পারার বাবা এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী। শিক্ষা সমাপনের পর ক্রিন্ন অজ্ঞাতসারেই চর্লাচ্চত্র জগতে এসে পড়েন। বর্তমানে বিশিষ্ট ভারতীয় তারকাদের মধ্যে বেগম পারাই সবচেয়ে লাস্যময়ী বলে খ্যাতি লাভ করেছেন।

এই অভিনেত্রীদের কথা শেষ করার আগে আধ্বনিক ভারতীয় চলচ্চিত্র ও তার দর্শকদের সম্বন্ধে কিছ্ব বলা দরকার। কারণ এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে এ'দের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা অজ্ঞানা থেকে যাবে। বোম্বাইয়ের প্রযোজকেরা এতদিন এমন ভাবে ছবি তৈরি করেছেন যাতে সাধারণ দর্শকের মন ভোলে। ভালো হোক মন্দ হোক লক্ষ দর্শকের পছন্দসই হলে প্রযোজকের পক্ষে টাকার ভাবনা থাকে না। দর্শক তুন্দির এ'রা একটা সহজ উপায় বার করেছিলেন। নাচগান, হাসি-তামাশা, কিছ্ব অল্পাত, বিরহ আর প্রেম, ধর্মের জয় কিংবা অধর্মের পরাজয় ইত্যাদি জ্যোড়াতালি দিয়ে এ'রা ছবির একটা চেহারা থাড়া করে তুলেছেন। নিরক্ষর জনসাধারণের এধরনের ছবি ভালো লাগা স্বাভাবিক। ছবির দৈঘ্যও তাঁদের কাছে পীড়াদায়ক নয়। রাত জেগে যাঁরা যাত্রা দেখেন তাঁদের বরণ্ড ছবি বড় হলেই বেশি পছন্দ হয়। এই জাতীয় ছবিতে গল্পের কেন্দ্র হন প্রধানত নায়িকারাই। ফলে নায়িকাকে নাচতেও হয় গাইতেও হয়, হাসতেও কাঁদতেও হয়, সবই এক সঙ্গে।

বিদেশী চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকের চেহারাটাও কিছনটা এই ছাঁচের ছিল, কিল্তু চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশে আমাদের দেশেও আজ ছবিতে পট-পবিবর্তন চলছে। একই ছবিতে সব কিছন থাকার যে দরকার নেই, ট্র্যাজেডি আর কর্মোড যে সব সময়ে মিশ খায় না, প্রত্যেক ছবিতেই গাদা গাদা নাচগান থাকতে হবে তাব যে কোনো মানে নেই ইত্যাদি কথা দর্শকের মধ্যেও অনেকে বলতে শ্রুর্ করেছেন। সেই সপ্পে বোম্বাইয়ের প্রযোজক-মহলেও কেউ কেউ দর্শকদের স্বুর্চির কথা আজ ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কান্ধেই আন্ধকের এই অভিনেত্রীরা এক দিক থেকে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিলেপর একটা বিশেষ যুগের শেষ প্রতীক, যে যুগেব স্চনা স্লোচনা ও গহর জান্কে নিযে, যার মাঝে এসেছিলেন দেবীকারাণী, লীলা চিৎনীশ, নাসিম বাল্ল্, খ্রসীদ ইত্যাদি। এ'দের মধ্যেই কেউ কেউ হয়তো নতুন যুগের স্চকও হতে পারেন— যখন অভিনেত্রীদের বর্তমান রূপ পাল্টে যেতে বাধ্য হবে, যখন প্রত্যেক অভিনেত্রীকেই সংগ্য সংগ্য নত্রকী, গায়িকা ও 'ফ্যামার গার্ল' হতে হবে না। 'শ্রম'-বিভাগ, 'শ্রম'-লাঘব ও অন্যান্য নানা অস্ক্রবিধাগ্রিল দ্র হলে এ'দের অভিনয় নিশ্চয়ই আরো উল্লভ হবে।

আলোচিত অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউই অবশ্য এখন পর্যন্ত এমন কিছ্ অভিনয়-শক্তি দেখাননি যা তাঁদের প্ররগীয় করে রাখতে পারে। তবে, যে সমস্ত বাধা বিপত্তির মধ্যে বর্তমানে তাঁদের অভিনয় করতে হয় সেসব যদি আমরা মনে রাখি তা হলে অনেক কিছ্ দোষত্র্টি সত্ত্বেও তাঁদের শক্তি সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হব না।

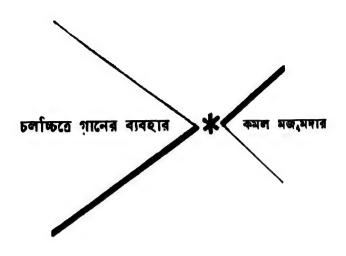

এ-দেশটার মতো এমন গান পাগলা দেশ আর কোথাও নেই। ইম্কুল যেতে যেতে সারা পথ হিজিবিজি কথার ফাঁকে ফাঁকে, এ-গলা সে-গলায় সর্ব মোটায় মিহিতে মিলিয়ে মিশিয়ে বিচিত্র স্বরের রেশ; স্নান-ঘরে ছোট বোনের গলা যখন রিনরিন করে, সারা বাড়িতে ঢেউ তুলে উপর থেকে বড় বোন গ্রনগ্রন করেত করতে নেমে আসে নিচে। পাশের বাড়িতে তখন কেউ প্রাণপণে চিংকার করে রেকর্ডের সংগ্য গলা মিলিয়ে। কি স্বন্দর সকাল হয় এদেশে! মাটিতে তখনো আবছা আঁধার। বাড়ির দরোয়ান, ঠাকুর-চাকর 'ভজ গোবিন্দ নাম' গাইতে গাইতে গংগাস্নানে যায় বাড়ির পাশ দিয়ে দলে বিভক্ত হয়ে। সমসত বাড়ির ঘ্রম তারপর ভাঙে। আবার তারা স্নান থেকে ফিরে আসে রাম-সীতার নাম গাইতে গাইতে গাইতে আসে :

'রাই জাগো, রাই জাগো আর কত নিদ্যে যাবে গো ধনী কালো মানিকের কোলে—'

দ্প্রে ভিক্ষে চায় যে লোক সেও থালি গলায় দরজায় দাঁড়ায় না। ভিক্ষে দিয়েও রেহাই নেই, তার গানটিও শ্নতে হবে। এ যেন আবদার। আমাদের দেশেই এ আবদার চলে। জীবনে তার দৃঃথ আছে: কিন্তু জীবন তারও বড়। জীবন শৃধ্ শহরে নয়, গাঁয়েও। থাল-বিল-নদী ঘেরা গাঁয়ে। এলোমেলো পথে হঠাৎ সাঁকো। সাঁকো মচমচ করে কোমরে ভারি ভারি মাটি-পিতলের কলসী নিয়ে সকাল-সাঁথে মেয়েরা গ্নগ্ন করে। অনেক ভোমরার মতো শোনায় দ্র থেকে, মাথে মাথে সর্গলায় হাসি আবার গ্নগ্ন। হয়তো অনেক প্রোনো গাঁয়ের কবির রচনা প্রেনো

সন্বে গান করে তারা। তব্ তারা গান করে। বাস্তবিক অনেক দ্বংখ স্ব্য ছাড়াও আমাদের জীবনই অনেক বড়। নৌকোর মাঝি আমাদের নাম ধরে চেনে, ডেকে বসায় পাটাতনে, হ্বকো তুলে দেয় হাতে, তার পর পেণছে দেয় গান শ্বনিয়ে। লক্ষ্ণোতে দেখেছি ম্লো হাঁকছে গান করে, 'লে লো ম্লি ডবল ডবল'। নিজেরই রচিত নিজেরই দেওয়া স্বা। এতে আমরা অবাক হই না। বরং গানের আসরেই আমরা সহজ্ব হই। যেখানে গান নেই সেখানে আমাদেরও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশের লোক আশ্চর্য হবে শ্বনে, তাদের একমাত্র শোকের জায়গা যে শমশান সেখানেও আমরা গান করি। আগেই বলেছি, জীবন আমাদের অনেক বড়। আমরা কথা বলি কম; অর্থাৎ আমরা কম বলায় অনেক বলি। গভীর আমাদের জীবনের স্ব্র তাই কথাও কম, তাই অনেক কথার অবকাশ।

তাই, আমাদের দেশের ছবিতে যে গান থাকবে এ আর এমন আশ্চর্য কি। আমাদের দেশের ছবিতেই তো গান থাকবে। প্থিবীর অন্য কোনো দেশের ছবিতেই এতো গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে; তার নাম দেয় 'গীতি-চিত্র'। তারা গান বলতে বোঝে হয়তো চট্ল আনন্দের র্পকে। আমাদের গানে আনন্দের চট্লতাও আছে গভীরতাও আছে; আবার বেদনার অতলম্পশী স্তম্পতাও আছে স্বরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে-সেখানে যখন-তখন কথার আগে গান খ্রে পাই। কিছু বা বলি কিছু বা শ্রিন গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব র্প, একমাত্র র্প বলতে পারি; যাকে কেন্দ্র করে আমরা ভূবে থাকতে পারি। হোক না হাসির ছবি, হোক স্থের কি দ্বংথের, গান আছে কিনা জানতে চাই সবার আগে আমরা; পরিচালনার অভাব হলে ক্ষমা করি, ফোটোগ্রাফী আশ্চর্য না হলেও বসে থাকি. তার পরেও একটা গানও যদি ভালো না হয়, সহ্য হয় না আমাদের।

আমাদের ছবির এই নিজস্ব র্পটাই ভারতীয় ছবির প্রাণ। একথা আমার মতো সকলেই বোঝেন। কিন্তু এই বোঝারও প্রভেদ আছে। অর্থাৎ 'ভালো গান চাই' কথাটা অনেকেই বলেন, কোনটা ভালো গান সৈ সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা সপন্ট নয়। ছবির সব প্রযোজকের মুথেই শুনি, ভালো গান দিতে হবে। ভালো গান বলতে ঠিক যা বোঝা যায় এ'রা যে তা বোঝেন না, এ'দের ছবির গান শুনলেই তা বোঝা যায়। তবে ভালো গান কি? ভালো গানে কি শুধ্ ভালো সূর থাকবে? শুধ্ কথা ভালো হবে গানের? না। উপরম্ভু, ভালো গানে ভালো সূর বা ভালো কথা তো থাকবেই, আরো কিছু থাকতে হবে ভালো গানে। সে হচ্ছে এ দুইয়ের মিলন অর্থাৎ কথা ও স্বরের সাযুয়া। মনে হবে না এ গানে সূর আছে কথা নেই: আবার শুধ্ ভালো কথা ভালো গানের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ মানতে পারি। আমাদের দেশের প্রযোজকরা এবিষয়ে এখনো যথেন্ট সচেতন নন। ভালো গানের অর্থ এ'রা একেবারে আলাদা করে তৈবি করেছেন। কোনো গান হিট্ করল

কিবা সেই দিকে শ্ব্ লক্ষ্য গেছে। গানটি আদৌ গান হল কিনা, এ প্রশ্নের বালাই নেই। যে গান হিট্ করল না তার দাম নেই। ফলে বেশির ভাগ শ্ব্রই হিট্যোগ্য গান হচ্ছে। (মনে হয় একই কারণে, প্রায় প্রত্যেক স্ট্রভিওতে অনেক পোষা লোক আছেন যাঁরা এ'দের ফরমাসী গান লেখেন। একট্বও দ্বিধা না করে তাঁরা এমনও লেখেন, যেমন — 'মাধবী রাত, বকুল লগন', কিন্বা 'ফিক করে চাঁদ উঠল সই'। স্বরও তৈরি আছে, লাগিয়ে দিলেই হল।) ফরমাসী লেখকের লেখা গানই একমাত্র ত্র্টি নয়। এই ত্র্টি থেকে ম্বিল্থ পেতে হলে সংগীত-পরিচালকের দায়িত্ববোধ জেগে ওঠা উচিত। অবাক লাগবে শ্নলে, সংগীত-পরিচালকও খা্জে বার করা হয়, যাঁরা হিট্-যোগ্য স্বর দিতে পারবেন।

সংগীত-পরিচালকের কাজ শুধু কোনো একটি কি দুটি গানে ভালো সূত্র দিতে চেষ্টা করা নয়: আবহসংগীত সূষ্টি করে তোলাই তাঁর দায়িত। যে সূর বাঞ্চনা গোটা কাহিনীকে ধরে রাখবে পিছন দিক থেকে; কাহিনীর কাঠামোর কাঞ্চ করবে আবহসগ্গীত। কিল্ড এই ব্যাপারে এখনো সংগীত-পরিচালকরা উদাসীন তো বটেই. কোনো প্রযোজকও এর মূল্য দেন না। তাই কোনো ছবিতে দেখি কাহিনীর কোনো সংযোগ না রেখেই হঠাং সানাই পোঁ পোঁ করে পরেবী বাজায়। অথবা ফোনটা বে<del>জে</del> ওঠে। কোন যন্তে কেমন আওয়াজ, কোন যন্তে কেমন রাগ ভালো শোনার বা শোনার না এদিকেও লক্ষ্য নেই। যেমন খ্রী রাগ সেতারে বাজানো বা বাঁশিতে তোলা কঠিন: সাধারণ হাতে এ রাগের রূপ আসে না। তাই সেতারে অথবা বাঁশিতে এ রাগ বাজানোর চেষ্টা হলে বেখাপা শোনায়। আর তান, তান সারেগ্গীতে খুব ভালো আসে। এগ্রলো একটা মনোযোগী কান ব্যুখতে পারবে। কিন্তু এই সাধারণ বিচার-গ্লোকে যথন এ'রা ভুল করেন তথন বলার কথা থাকে না। শ্রুতিকটা কিছা সার দিয়ে এ'রা ভাবেন আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। এ'দের একমাত্র উদ্দেশ্য গান, কোনো একটা কি দটেো গান নিয়ে মাথা ঘামান এ'রা। হয়তো কারো সারে কোনো একটা গান বাজারে বেশ সাড়া ফেলেছে, তিনি রাতারাতি বড় সংগীত-পরিচালকের শ্রেষ্ঠ আসনটি পেয়ে গেলেন। পাঞ্চোলী আর্টস-এর নাম করা সংগীত-পরিচালক আবদ্দে হায়দারের 'তু কোন্ সে বাদিল মেরে' গার্নটি ভালো হরেছিল, সে গান আব্দ অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু তাঁরই পরিচালিত আবহসপাঁতি যে কত নিদ্নশ্রেণীর হতে পারে, তা সত্যি ভাবা যায় না। এ দোষ প্রায় সব সঞ্গীত-পরিচালকের মধ্যেই আছে। 'গোলাপ হয়ে উঠাক ফাটে' গানটির সার দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। তাঁর নাম-ডাক আছে আমাদের দেশে, প্রবাসেও। গানটির স্কুর ভালো হয়েছিল, আশ্চর্য জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিল্ডু তিনিও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। তাঁর আবহসংগীত মূল কাহিনীকে অনেক বারই ধরে রাখতে পারেনি, বিচাত হয়েছে সম্বন্ধ সঞ্গীতের সন্গে মূল গলেপর।

জনপ্রিয় সংগীত-পরিচালক আমাদের দেশে অনেকে আছেন: তাঁরা গানকে জন-

প্রিয় করে তুলতে হয়তো অনেক উপায়ই বেছে নেন। কোন উপায় বাছেন ফুল্লা জানা নেই আমাদের। তবে তাঁদের কাজ থেকে এট্বকু দপদ্দই বোঝা যায়, তাঁরা অগণিত জনগণের পছদ্দের দিকেই জাের দেন সবচেয়ে বেশি। কোন গান তারা পছন্দ করে, আগে কি ধরনের গান তাদের ভালাে লেগেছে ইত্যাদি। অবশা, এই 'লােকে কান গান চায়' কথাটা বিশেষভাবে তখনই কােনাে সংগীত-পরিচালকের মনে প্রবল থাকে যখন তিনি চিত্রজগতে নতুন আসেন। কেননা তখনাে তিনি দেশগত এই পছদ্দের সন্দেগ একেবারে বিচ্যুত হতে পারেন না। প্রথম প্রচেন্টায় তাই তাঁদের গান জনপ্রিয় না হলেও কিছন্টা নিজস্ব ছাপ নিয়েই সাধারণের সামনে উপস্থিত হয়। আর বদি তাঁর কপালগন্নে সে গান কােনাে ভালাে গলায় গাওয়ানাে হয় তাহলেই সে গান হিট্ করে।

সিনেমায় এই সম্তা হাওয়ার আমদানি খ্ব বেশিদিনের নয়। কিছ্বিদন আগেও বিশ্বন্ধ রাগ-রাগিনীর দ্থান সিনেমাতেও ছিল। ছোট খেযাল বা ঠ্বংরি গাওয়া হত। বন্বে টকিজ-এর সরম্বতীবাঈ গৌড় সারেঙ, জয়ড়য়৽তী ইত্যাদি তাঁদের ঘরওয়ানা ঢঙে ও কথায় গেরে গেছেন। 'দামিনী দমকে ডর মোহে লাগে', বা 'ঝাকি আই রে বাদরওয়া সাবন কি' ইত্যাদি গান তাঁরা কোনো সংগীত আসরে যেমন গান, তেমনি গেয়েছেন। ইদানিং কদরপিয়ার কিছ্ব ঠ্বংরি মাঝে মাঝে শোনা যাছেছ। 'বাব্ল মেরে নাইহারে ছ্বট যা'-র মতো দামি ভৈরবী ঠ্বংবী সাইগলের গলায় আমরা পেয়েছি। এ গানগর্বল বাজারে চলেছিল। এই সংগীত যেমন সিনেমায় এল, তেমনি ভজনের নামে, কীর্তনের নামে লোকসংগীতও এল সিনেমায়। লোকসংগীতের জনপ্রয়তা স্বভাবতই বেশি। কেননা দেশেব সংগ্র সম্পর্ক তার নিকটতম। ফলে রাগপ্রধান ও লোকসংগীতেব মধ্যে ঘ্বতে লাগল সিনেমাব গান, আবার দ্বটো নানাভাবে মিশে একট্ব অন্তুত আকারও পেল।

তৃতীয় শ্রেণীর সংগীত-পরিচালকে আজ প্রায় সব স্ট্রাডিও ভর্তি। এ'রা চতুর; লোকে কি চায় তারই উপর নির্ভার করে এ'দের সব নির্বাচন। কি চায় বলতে বোঝায়, চলতি ছবিগ্রালিব ভিতর কেবল গান শোনবার জন্য লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় রোদে প্র্ডেছে, জলে ভিজেছে, কোন গান গলায় তৃলতে গিয়ে স্থলাল এক হাজার পাঁচ শো বিভিন্ন জায়গায় মোটে পাঁচ শো বিভিন্ন বেংলছে। এই ধরনের গান সামনে ফেলে নতুন ছবির গান, শ্রধ্য গান কেন. প্রায় সমস্ত ছবিরই ছক কাটা হয়। তব্ প্রথমে কয়েকটা ছবি উতরে গেলেও তার পর ম্শাকল হয়। হয়েছেও তাই। আজকাল অভ্তুত র্প ধারণ করেছে ছবিগ্রাল, গানগ্রালও। একই ঘটনার প্রনরাব্তি প্রায় সব ছবিতেই দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ধৈর্য: একই গানের একটা অদল-বদল শ্রনে-শ্রনে মন পাঁড়াগ্রুন্ত হয়ে উঠেছে। এগানের একটা লাইনের সংগ্যে আর একটা গানের আর এক লাইন জ্বড়ে একটা অভ্তুত থিচুড়াী

তৈরি করা হয়েছে। স্বরও এটা থেকে ওটা থেকে নিয়ে বসানো হয়েছে। নতুন গান নতুন কথায় ও স্বরে কোথাও শোনা যাচ্ছে না।

'অছ্নত কন্যা'-র 'বনকে চিড়িয়া'-র মতো বাজে কথা ও স্বরের গান আমাদের দেশে বেশ হিট্ করেছিল। আবার 'শেষ উত্তর'-এর 'এ চাঁদ বীত্ না যানা' গানটার স্বর ও কথার দিকে তব্ দ্ছিট দেওয়া হয়েছিল বোঝা যায়। দেনহপ্রভার 'নদী কিনারে হো তারে ভরি রাতরে তারে ভরি রাত' অথবা খ্রহিদদের 'কিখ্যে যাউরে মন ও মন' ইত্যাদি, লীলা চিটনিশের 'জল ভরনে চলি রি গ্রহয়া'— এ গানগুলো পর পর লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আমাদের দেশে মন ও র্চি এখনো তৈরি হর্মন। যদি হত তাহলে খারাপ ও ভালো দ্'রকমের গানই এক সপ্যে বাজারে প্রচলিত হত না। এরই ভিতর কোনো ছবিতে 'অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে নারিন্ব ঘরে'-এর মতো আশ্চর্য কথা ও স্বর যখন শোনা যায়, তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা প্রশ্ন, এগান কারো ভালো লাগলে, 'জ্বেরা জ্বাদিসে তালা লাগালে'-র মতো গান কি করে কারো রুচিকে স্পর্শ করতে পারে? পারে তখনই, কারো কোনো রুচির বালাই যখন তৈরি হ্র্মান। তারপর বিদেশী গান থেকে কিছ্বনোংরামিও এসেছে। জ্বায়গা হোক না হোক গানের কোথাও-না-কোথাও হো হো করে চেণ্টিয়ে ওঠা চাই। দর্শকরা এতেও প্রতিবাদ জ্বানাতে ভূলে যান একই কারণে।

গান আমরা ভালোবাসি, অক্লান্ত থাট্বনির তিক্তার ভিতরে আমরা জ্বভিরে নিই গান গেয়ে; গান শ্বনতেই যাই সিনেমা; কিন্তু দ্বর্ভাগ্য এই যে ভালো গান আমরা সবচেয়ে কম শ্বনি। ভালো কি থারাপের তফাত বোধ নেই। আমাদের নিজ্ঞস্ব ধারণা গঠন হয়নি। তার কারণ এখনো সংগীত-পরিচালকেরা কেবল ফাঁকি দেন বলে। আবার দর্শকও প্রতিদিন বাড়ছে। কাজেই এই ফাঁকিগ্বলিকেই গ্রহণ করবার জন্য প্রতিদিনই নতুন লোক কিছ্ব না কিছ্ব আছেই। তারা একেই স্বন্ধর বলে মেনে নিছে। সকলের প্রত্যাখ্যান পাওয়ার আঘাত চট করে তাই আসছে না। কিন্তু এই ফাঁকিতে শ্ব্বমান্ত দর্শককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বিশ্বত করা হছে তা নয়, আমাদের দেশের গানেরও গলা চেপে ধরা হছে। প্রেরানো ছবিতে আমরা কিছ্ব ভালো গান শ্বনিছি। আজও সেসব গান লোকের মনে আছে; সেই স্বরে সম্পর্ণ গানটাই লোকে গায়। কিন্তু আজকাল তাও পাওয়া বাছে না। আজকাল চলতি ছবির একটা-আধটা লাইন ছাড়া কেউ মনে রাখতে পারে না। কেউ গায় না। কারণ, শ্ব্র্য ভালো গান যে হছে না তা নয়, সমন্ত গানেই আজে-বাজে বাজনার ভিড় থাকাতে গানের কোনো র্পই প্রকাশ পায় না।

ছবিতে গানের পরিস্থিতির কথা মনে হয় ভাবাই হয়নি। ধরা গলায় কোনো কথা বললে দর্শক ভাবেন প্রেম হচ্ছে, ঠিক সেই মৃহ্তে একটি গানও যে শ্নবেন নায়ক ৮(৫৮) অথবা নায়িকার গলা থেকে এটাও তাঁরা আগে থেকেই জ্ঞানেন। ঠিক এই পরিক্রিপতির্ব মতো গানের অন্য সব পরিদ্যিতিগ্র্লোও বাঁধা; তার বাইরে গান গাওয়ানো ষায় না। কিন্তু এই বাঁধা পরিদ্যিতি থেকে বার হতে না পারলে গানের ভবিষ্যং নেই। সে জন্য চাই ভালো কাহিনী। কাহিনী ভালো হলে, এই ধরা-বাঁধা পরিদ্যিতিকে উংরে গান যে কোনো স্থানেই স্থান পেতে পারে। এই প্রসঞ্গে, নবীন সেন গিরিশ বাব্কে একথানি ভালো চিঠি লিখেছিলেন। গিরিশবাব্ক তাঁর রচিত সিরাজন্দোলা নাটকে সিরাজের মৃত্যুর পর লক্ষার মুখে একটি গান জ্বড়ে দিয়েছিলেন। নবীন সেন তাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা করে লেখেন, 'তুমি সাহসের পরিচয় দিয়েছ…যা আমি পারিন।' গানের সভেগ গলেপর সম্বন্ধ যে কি আশ্চর্য তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব এ কথা থেকে।

ধরা যাক, একটি ছেলে বা মেয়ে জ্বানলায় দাঁড়িয়ে আছে। সানাই শোনা যাচ্ছে। এখানে নাটকের প্রায় অনেকখানি বলা হল। সানাই শ্বনে, ছেলেটিকে বা মেরেটিকে দেখে কেউ সহজেই ভাবতে পারেন প্রিয়জনের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এখানে মন কথা চায় না, চায় গান। গান সমস্ত ব্যথাকে তুলে ধরে। যদিও এদৃশ্য আমাদের পরিচিত, আমাদের প্রেত্ত পরিচিত ছিল, তব্ গান এই পরিচিত পরিস্থিতির ভিতরেই সীমাবম্ধ নয়। কেননা, যে কোনো পরিস্থিতির বাইরের রূপ এক হলেও তার ভিতরের রূপ বদলায় কালে। ভিতরের এই রূপটি হচ্ছে আমাদের মন। আমাদের মন বদলাবে, বদলাচ্ছে। আমাদের চারপাশের যা কিছ্ব তা আমরা প্রতিদিন নতুন করে দেখি। তাই একই পরিস্থিতির ভিতরে থাকে নতুন সমস্যা, যে সমস্যা সেই কালের। অর্থাৎ গলপ বা নাটক যদিও কোনো দেশীয় সমস্যাকে যে কালে বড় করে রূপে দেবে, হয়তো সে সমস্যা পূর্বেও ছিল, কিন্তু তার রূপ একান্ত সেই কালেরই। তাই প্রয়োজন দেশকে বোঝা, সমাকর্পে বোঝা। দৃশ্য সূথের হোক দৃঃথের হোক, গান সমস্ত গল্পকে জড়িয়ে সেই মুহুর্তের বেদনাকে জানাবে; কারো মনের অনেক কথার শিখন্ডী হয়ে একা দাঁড়াবে। একদিকে সে আত্মার ব্তিকে বোঝাবে, অন্যদিকে গল্পের সূত্রকে ধরে রাখবে। প্রমথেশ বড়ুরার 'শাপম্ব্রি'-র 'একটি প্রসা দাও গো বাবু' অথবা 'শেষ উত্তর'-এর 'রুমঝুম ন্পুর পায়ে বাব্দে গো বাব্দে' গানগর্বালর তব্ পরিস্থিতির সংগ্র মিল আছে। ভালো লাগে তাই শ্বনতে। কয়েকটি হিন্দী ছবির কয়েকটা গান এরকম ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তব্ব আমরা এখনো ধরা-বাঁধা পরিদ্যিতিকে ডিপোতে শিথিন। ডিখারীর মুখে গান গাওয়ানো ছবিরও চলতি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো, বেশির ভাগ ছবিতে দেখা যায়, গলেপর পরিণতির আগেই গানে এসেছে পরিণতি। গান দেওয়ার ভিতরে যে খাট্বনী আছে, অনেক পরিশ্রম ও চিন্তা আছে, এ বোঝা বায় না। দিতে হবে গান তাই দেওয়া। তাই দেখা যায় সাঁওতালী নাচে সাঁওতালী ঝুমুর নেই। অনেক ভালো গানকে এভাবেও নন্ট করা হয়েছে।

আরো, বিদেশী ছবিকে শুধুই নকল করতে গিয়ে ভালো কিছু আমরা পাইনি। আমাদের মনে রাখা দরকার আমাদের রিয়্যালিটি আলাদা। কণ্ঠসপণীত ছাডা আমাদের উপায় নেই। আমাদের গানের ট্র্যাভিশন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিদেশীদের থেকে। ছবিতেও তাই আমাদের প্রধান অবলম্বন এই কণ্ঠসগণীত। এই অসূর্বিধা আছে, তাই, অর্কেন্দ্রার সংশ্যে আমাদের গান চাপা পড়ে: রূপ পার না। আমাদের বাজনা থাকে গানের পিছনে, গানকে আঘাত না করে। রবীন্দ্রনাথ এর একমাত্র উদাহরণ। রবীন্দ্রসংগীতকে আমরা জীবৰে উপলব্ধি করেছি তাই সে গান ভালো। তাঁর কথা গভীর সারকে ছাটি দিয়ে, ছোট সারকে ধরে রেখে দাঁডিয়ে আছে। তাই তাঁর কথা ও সারের এমন সঙ্গম আমরা আর কোথাও দেখি না। আমাদের দেশে যে রাগ-রাগিনীর স্ভি হয়েছিল একদা, রবীন্দ্রনাথ আরো দুটো রাগ বাড়িয়ে যাননি। বরং সেই রাগ-রাগিনীগুর্নিকেই নতুনভাবে মিশিয়েছেন তাঁর অনুভবের সঙ্গে। বেহাগের সঙ্গে বাউল মিশিয়ে বিচিত্র সুবের সুন্থি করেছেন। তেমনি, সুরের সংগ্য মিলিয়ে, রাগ-রাগিনীর র পগর্বিকে অনুভব করে, কথাও সৃষ্টি করতে হয়েছে তাঁকে। বেহাগ মধ্যরাতের স্কর: অত্যন্ত বেদনার আভাস এই স্করে। একটি গানে তাঁর কথা হল, 'আজি বিজ্ঞন ঘরে নিশীথ রাতে, আসবে যদি শূন্য হাতে'। তাই তাঁর গানে দেখি কথা ও সুরের মাঝে শত্রতা নেই। স্বামী-স্তার মতো তারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। 'রবিছারা'-র ভূমিকার মিত্র মহাশয় ঠিকই লিখেছেন, 'ভালো গানের অভাব দরে হল'।

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের গানেরই সম্ভার বাড়ালো। বাঙ্গার সমস্ত গানের রেশই তাঁর গানে পরিষ্কার। উচ্চাপ্য সম্গীতের গমকের ব্যবহারও যে এমন অপূর্ব হতে পারে রবীন্দ্রনাথের আগে কে তা জ্ঞানত! অথচ তিনি গ্রহণ করেছেন সব ক্ষেত্র থেকেই কিছ্ব-না-কিছ্ব, যতট্বকু প্রয়োজন ততট্বকুই; বেশিকে সরিয়ে দিয়েছেন বিনা ন্বিধার, অপ্রয়োজনীয় বলেই। রবীন্দ্রনাথ তাই একালের হয়েও সর্বকালের, সর্বজনের।

প্রোনোকে নতুন ছাঁচে ঢালবার এই উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ থেকেই আমরা পেরেছি। 'বসন্ত' ছবিটির কতকগ্নিল গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেগ্রুলো এদেশের একদা চলতি প্রোনো গান। কাজেই, সমস্ত গানকেই সময়ের অর্থাৎ বর্তমান কালের র্প পেতে হবে। একালের অন্ভবকেই স্রের ও কথার ভিতর দিয়ে তুলে ধরতে হবে। কবি জয়দেবের গান তাঁর নির্দেশ মতোই গাওয়া হত শুন্থ রাগ-রাগিনীতে। কালে তা বদলেছে; কীর্তনীয়ারা নিজেদের ঢঙে গেয়েছে। গানের র্প তাই বদলাতে পারে। নিধ্বাব্, গোপাল উড়ের টম্পা, নানা ধরনের কীর্তন, মনোহরসাঁই, এগ্রেলাকে ভেঙে আবার তৈরি করা প্রয়োজন। গানের র্প না বদলালে গান ভাষা পাবে না কারো মনে। ছবির গান সম্পর্কেও এই কথা।

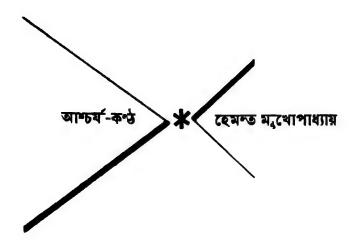

খ্যাতিই শিক্পীর সবচেয়ে বড় শাস্তি। এবিষয়ে পূথিবীর মনোভাবটা অতি সরল : হয় শিক্পীর জীবন্দশায় তাঁর নামও কেউ উচ্চারণ করবে না: আর না হলে রঙিন বেলনুনের মতো তাঁকে নিয়ে এত বেশি লোফালনুফি করবে যে তাঁর নিজের বলে কোনো সময় আলাদা করে রাখা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে যাতে তিনি তাঁর ম্বোপান্ধিত কীর্তি-খ্যাতির ভারি মুকট নামিয়ে রেখে নিজের আসল কাজে আর মন বসাতে পারবেন না। তার উপরে আছে আধ্রনিক গণতান্দ্রিক সমাজে জীবন-ধারণের কঠিন সমস্যা। দিনের একটা প্রকাণ্ড বড় অংশ শুধু শারীরিক স্বাচ্ছদেয়র জন্য যে কোনো দামে বিক্রি করে দিতেই হবে। খ্যাতি আর জীবিকার দ্বিবিধ বিড়ম্বনা কাটিয়ে তবু কোনো শিক্পীর পক্ষে নিজের আদর্শে স্থির থাকতে হলে যে কত জটিল চিত্তক্ষোভের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার প্রমাণ — কোনো এক আধ্বনিক লেথকের ভাষা ধার করে বলি — 'আশ্চর্য-কণ্ঠ' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তবু তো তিনি মুন্ধ শ্রোতাদের চিঠিপত্রের কোনো জবাবই নিজের হাতে লেখেন না। সেসব স্তব, স্তৃতি, শ্রন্থা, ভালোবাসার প্রাণ্ডি স্বীকার করেন তাঁর হয়ে তাঁর বন্ধারা, আর না হলে তাঁর স্মা : বেলা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাহলেও দিনের কতটা অংশ তাঁকে ন্ধীবিকার জটিলতায় আর ভন্তদের তুম্টিসাধনে বায় করতে হয় — তাঁর কোনো সাধারণত-ব্যুস্ত রবিবারের কথা শনেলেই সেটা আন্দাঞ্জ করা যাবে। কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি গায়ক তৈরি করার জন্য কিছু দিন আগে একটি ক্লাশ খুলেছেন। মনে করুন কোনো একজন শিলপীকে যদি এই গানের ইম্কুলে সকাল আটটা থেকে সাড়ে-ন'টা ছেলেদের, তারপরে পোনে-এগারোটা অবধি মেয়েদের গান শিথিয়ে, বেলা এগারোটায় উত্তর কলকাতার, তারপর সপো সপোই দরে হাওড়ার দুই সিনেমাগুহে পর পর দুটি বিভিন্ন চ্যারিটি শো উপলক্ষে গান গেন্নে পোনে-একটায় ভবানীপুরে বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া করতে হয়, আর নাকেম,খে খেয়ে উঠেই ছুটতে হয় বেলা



करते : शाभान त्रानान

হেমনত মুখোপাধ্যায়

দন্টো থেকে পাঁচ, সাড়ে-পাঁচ এমনকি ছ'টা অবিধি আবার কলা বিরার ক্লালে গান শেখাতে, তারপর গান শিখিরে উঠেই সোজা চলে যেতে হর প্রেস ক্লাবের সাড়ে-ছ'টার জলসায়, আর জলসায় লাক্ষ শ্রোতাদের উপরোধে দন্ধানার জায়গায় চার-পাঁচখানা গান শানিয়ে রাহিতে বাড়ি ফেরার পথে বালিগঞ্জের আর এক পাড়ায় আর এক চ্যারিটি শোতে হাজিরা দিয়ে আসতে হয় — তাহলে ঘন্ম আর খাওয়ায় সময় ছাড়া কতটনুকু সময় বাকি থাকে তাঁর নিজের জন্য ষখন তিনি একলা বসে গলা সাধতে পারেন, কিম্বা তাঁর সংগতি সাধনার কোনো অংগ অপ্রণ থাকলে ইচ্ছামতো প্রণ করতে পারেন সেই ইচ্ছা!

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই বিপক্ষনক খ্যাতির মুলে আছে তাঁর দরদভরা গানের আশ্চর্ষ কণ্ঠ। গান তো অনেকেই গার, সেসব গান শ্বনতেও ভালো লাগে। কিন্তু হেমন্তকুমার তাঁর গলার স্বরে যেমন জাদু, করতে জানেন, পেশছিয়ে দিতে পারেন ভাষার পরপারে স্বরের মর্মলোকে তেমনটা সকলে পারে না। স্বর ষেন রুপকথার রাজকন্যা, ঘ্রমের খাটে অচেতন হরে শ্রুয়ে আছে। গান দিয়ে তাকে জ্বাগিয়ে তোলার জাদ্ যে জানে তাকেই বলে গ্ণী। হেমন্তকুমার পারেন সেই স্বরের ঘ্ম ভাঙাতে। গলায় যদি সুরের সরসতা না থাকে, গানে যদি সুফিনণ্ধ আবেগ না থাকে, তাহলে নির্ভূল সারে, গানের কঠিনতম ব্যাকরণ মেনে অবিকল গাইলেও সে গান বে বেশি লোকের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে না এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই উচ্চাণ্গ সংগীতে তাঁর প্রিয়তম গায়ক হচ্ছেন — আরো অনেকেই যেকথা স্বীকার করবেন — আবদলে করিম থাঁ আর কেশর বাঈ। কিল্তু স্বরে শ্বধ্মাত্র দরদ আর প্রাণে আমেজ থাকলেও গায়ক হওয়া যায় না (আজকাল যদিও হামেশাই যায় — যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ রেডিওর সার্তামশেলী চিংকার, যে কলরব শুনে কান বধির হওয়ার দশা)। হেমন্তকুমার সেই ধরনের শিল্পী — জনপ্রিয় হয়েও সম্তায় মনোরঞ্জন করার জন্য যাঁর কোনোই আগ্রহ নেই। একালে বাঙলাদেশে গানের রুচি অবশ্য অম্ভুত। শ্রোতাদের কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি গায়কদের মধ্যেও বিশৃশ্ব স্বরের প্রতি ভালোবাসা আর সেই সুর আয়ত্ত করার জন্য নিরলস সাধনা নিতান্ত বিরল। সা-রে-গা-মা শিথেই উচ্চা-ভিলাষী হব্ব-গায়ক-গায়িকা থোঁজ নিতে আরম্ভ করেন কোন কোম্পানিতে কাকে ধরলে একখানা রেকর্ড করানো যায়, আর রেডিওতে ক'মিনিট গাইতে গেলে কত পারিশ্রমিক মেলে। এহেন গায়ক আর শ্রোতাদের কাছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'কথা কোয়ো নাকো' গানখানা 'ভাষণ' ভালো লাগারই কথা। গায়ক নিজে কিল্ড আজ পর্যক্ত ব্রুবতে পারেননি তাঁর নিজের অন্যান্য প্রিয় গানের তুলনায় এই নামগোচহীন গানখানির এত আদর হওয়ার রহস্য কি! কম পক্ষে দুশো গান তাঁর রেকর্ড হয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্র সংগীতের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। রেকর্ডে গাওয়া এই সব গানের মধ্যে তাঁর নিজের প্রিয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণ্গনে মোর শিরীষ শাখায়' আর আধুনিকের মধ্যে 'সে এক গাঁয়ের বধু'। কিন্তু বাঙালী শ্রোতা বেশি ভালোবাসেন ঐ 'কথা কোরো নাকো', যে গানের কথা কোনোদিন না লেখা হলেও বাংলাভাষার বিন্দুমান ক্ষতি হত না।

কাজেই পাঁচমিশেলী স্বরে, চমকপ্রদ ভণ্গী এনে, যাকে বলে আসর মাত করে দেওয়া, তা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ্ঞ হত। কিন্তু ভৈরবীর উদার আমেজভরা তাঁর আশ্চর্য কন্ঠের গান যাঁরা শ্বনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মার্গসংগীতে এই গায়কের শিক্ষা না থেকেই পারে না। কেননা যে আধ্বনিক গানের জন্য তাঁর খ্যাতি সেই আধ্বনিক গানের মধ্যে বিশেষ কোনো বিশ্বন্ধ স্বরের জমি যদিও সাধারণত অন্বপস্থিত — তব্ব গায়ক হতে হলে, সত্যিকারের শিক্ষী মন নিয়ে গানের চর্চা করতে গেলে মার্গসংগীতে রুচি আর শিক্ষা না থাকলে তা অসম্ভব।

হেমন্ত মনুখোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা কেটেছে বাঙলাদেশের বাইরে — কাশীতে। তিরিশ সালের সেই ন্বদেশী আন্দোলনের সময় এদেশে গানের একটা বন্যা এসেছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে দনুটার পয়সা দামে কেনা হলদে মলাটের ন্বদেশী গানের বই হাতে নিয়ে বালক হেমন্তকুমার গনুনগন্ন করে সেসময় অসংখ্য গান নিজের মনে সন্র লাগিয়ে গেয়েছেন। আর কোনো শিক্ষার সনুযোগ না থাক, প্রাণে তখন গানের আবেগ জেগেছে। গণগার বাকে সকাল বেলার রোদ পড়েছে এসে, ওদিকে বিশ্বনাথের মন্দির-চ্ড়া উঠেছে আকাশের দিকে। ঘাটের সিণ্ডিতে বসে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে আপন মনে গনুনগন্ন করে যে সন্র তার মনের তারে বেণ্ধে নিল — বিশ্বভরা উদার ভৈরবী ছাড়া তাকে আর কি দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব? অজান্তে ছেলেটি ভৈরবী সনুরের প্রেমে পড়ে গেল।

তারপরে হেমন্তকুমার কলকাতায় পড়তে এলেন, বন্ধ্র উপরোধে ভয়ে তয়ে রেডিও অপিসে গিয়ে গানের মহড়া দিয়ে এলেন, বন্ধ্র লেখা: 'আমার গানেতে এলে নবর্পে চিরন্তন' গানখানি গেয়েও এলেন রেডিওতে। ক্রমে ব্রুলেন জীবনে তার কাজ এজিনিয়ার হয়ে স্বর্ণসিন্ধি লাভ করা নয়, তার আসল কাজ হচ্ছে স্বর্সরম্বতীর সাধনা। নিন্চিত অর্থকরী পথ ছেড়ে গানের অনিন্চিত দ্রগম পথে সর্বস্ব পণ করে পা বাড়ানো রীতিমতো দ্বঃসাহস। কেননা গান আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু শাদা র্টিতে একপোঁচ মাখন দেওয়ার সাধ্য তার যে আছেই একথা সব সময় নিন্চ্য করে বলা যায় না। তাছাড়া এখন পর্যন্ত এদেশে সম্গতি হচ্ছে সেই ধরনের শিল্প জীবনে যার প্রয়োজন এতোই স্বতঃসিন্ধ যে তাকে আলাদা করে সম্মান দেওয়ার কথা কারো মনেই পড়ে না। এমন কি ছবি আঁকারও ইস্কুল আছে, পাশ করলে ডিগ্রী পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনো গানের প্রতিষ্ঠান নেই গায়ক যেখানে জীবিকার জন্য প্রয়োজন ন্যুন্তম কোনো সর্বজনগ্রহ্য সম্মানপত্র লাভ করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত তাকৈ নির্ভর করতে হয় জনসাধারণের চলতি র্ন্চর উপরে। মান্যক্বে আনন্দ দিতে পারছেন কিনা শিল্পী মাত্রেই সেটাই অবশ্য প্রধান পরীক্ষা। কিন্তু জীবিকা হিসাবে এই ব্যবন্ধা এতদ্বে নির্ভরের-অযোগ্য যে হেমন্ত ম্বুগোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় তার প্র

জয়ন্তকে গায়ক করে তুলতে নিতান্ত অনিচ্ছবুক। জয়ন্ত এখনো তিন বছরের শিশ্র। সে যখন বড় হবে তখনো কি গানের এই দশা থাকবে বাঙলাদেশে? বলা যায় না।

যাই হোক হেমন্তকুমার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়লেন, বদলে গেল জীবনের ছক। 
যাকে বলে রীতিমতো গান লেখা — সে বিষয়ে তিনি প্রথম পাঠ নিলেন বিখ্যাত 
বাদল খাঁর সনুযোগ্য ছাত্র শ্রীশৈলেশচন্দ্র দত্তগন্ত মশাইর কাছে। এদিকে শচীন দেব 
বর্মণ আর পৎকজ মল্লিকের তখন নতুন নতুন যত রেকর্ড বেরোছে সব তিনি মহা 
উৎসাহে গলায় তুলে নিচ্ছেন। তার পর মার্গসংগীতে রীতিমতো শিক্ষা আরম্ভ হল 
শ্রীফনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তানপ্রায় সন্ত্র বে'ধে দ্বাছর গলা সাধলেন। ভূপালি, 
টোড়ি, ইমন, দরবারী কানাড়া আর বিশেষ করে ভৈরোঁ, ভৈরবীর চর্চা চললো।

গানের রেওয়াজ্ঞ করার পক্ষে দ্'বছর সময় অবশ্য কিছ্ই নয়, ফলে উপয**্ত** স্যোগের অভাবে আরো কত ইচ্ছাই তাঁর আজ পর্যন্ত প্রণ হর্মন। এখনো তাঁর ইচ্ছা আছে মন দিয়ে একবার ধ্রপদ অঙ্গের কীর্তান শিখে নেবেন। গায়কের পক্ষে তিরিশ বছর বয়স তো সবেমাত্র জীবনের আরম্ভ! উচ্ছ্রিসত হয়ে ওঠেন কীর্তানীয়া শ্রীহারদাস করের কথা বলতে বলতে। বলেন, কীর্তানই হচ্ছে বাঙলাদেশের নিজ্ঞস্ব মার্গা-সংগীতের রূপ। তাঁর নিজের দেওয়া স্বেও তাই প্রায়ই কীর্তনের ঢঙ দেখা যায়। সে যাই হোক, গানের জন্য নিজেকে তৈরি করার সময় ঐ মার্গসণগীতে স্বর সাধার অভ্যাস পরবতী কালে তাঁর গলায় এমন একটা গভাঁর গদভাঁর আমেজ এনে দিয়েছে, ষার জন্য আধ্নিকদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ করে চোথে পড়ে। গান বিষয়ে স্ক্র বোধটাই যেন মরে গেছে দেশে। না হলে এরকম অসাধারণ স্বরেলা কপ্ঠের যিনি অধিকারী তাঁর গানের রেকর্ডে বেরসিক যদ্যস্বরের এতদ্বে অত্যাচার সহ্য করা হচ্ছে কেন? থালি গলায় ভৈরবী ঢঙের পাঞ্জাবী হীর সংগীতের স্বর নিয়ে তাঁর গাওয়া 'শ্কনো শাথার পাতা করে যায়' গানখানি যাঁরা শ্নেছেন, তাঁরা যদি পাশা-পালি 'গোধুলি লগন এল বুঝি কাছে' গানখানি শোনেন, তাহলেই দেখবেন ফল্ত-সংগীতের অকারণ অত্যাচার কিরকম যন্ত্রনা দেয়। গোধ্লি লগনের সংগে ভূম্ ভূম্ আওয়াজের কি সম্পর্ক আছে কে জানে!

রেকডে, রেডিওতে, সিনেমার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দৈবকণ্ঠের আন্চর্য গান শুনে লক্ষ লক্ষ লোক আন্ধ মুন্ধ। এমন সময় গেছে, বছরে যথন অন্তত একশো গান তাঁকে গাইতেই হত রেডিওতে। 'প্রাণ্গনে মোর শিরীষ শাথায়' কিংবা আধুনিক রেজনীগন্ধা ঘুমাও' ইত্যাদি বহু গান প্রোতাদের অনুরোধে অসংখ্য বার তাঁকে রেডিওতে শোনাতে হয়েছে। আর তেমন তেমন উৎসাহী শ্রোতা পেলে হেমন্তকুমার অবিরল অজপ্রভাবে যেরকম প্রাণখ্লে গান গাইতে পারেন তা শুনে স্তন্দিত হতে হয়। জন্বলপ্র ল কলেজে সেবার শীতের সময় জলসার আয়োজন হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে চাঁদোয়া খাটিয়ে গানের আসর বসেছে। পায়ে হে'টে, সাইকেল চেপে দ্রু দ্রু থেকে লোক এসেছে গান শ্নতে। পনেরো কুড়ি মিনিটের বিরতি দিয়ে দিয়ে

এক এক খানা গান হচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে শ্বনছে সব লোক। হৈচৈ নেই, উসখ্স করা নেই, বাস্ততা নেই। বিরতির সময়েও অত বড় আসর চুপ করে বসে আছে পরের গানের আশায়। শীত-রাহিতে সেই খোলা আকাশের নিচে বসে মৃশ্ব শ্রোতার প্রসন্ন পরিবেশে এমন তাঁর ভালো লেগে গেল যে সেই রাহিতে হেমন্তকুমার পরপর বিশ পাঁচিশ খানা অন্তত গান শ্বনিয়ে এলেন।

कविछा वन्न, इति वन्न, नृष्ठा वन्न - शान रयमन এक मूर्ए मान्यरक अय করে নিতে পারে, কামাহাসির দোলায় দুলিয়ে দিতে পারে তার মন — এমন আর কিছ্বতে পারে না। আর রেডিও কিম্বা রেকর্ডের যতই আমরা নিন্দা করি না কেন, র্বোডও রেকর্ডের সাহায্য না পেলে কণ্ঠস্বরকে অসম্ভব দূরে দূরে পেণছিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রীতি জাগানো কি সম্ভব হত? হেমন্তকুমারের আশ্চর্য গলার গান শ্বনে মুশ্ধ হয়ে তাঁর এক ভক্ত সিশ্ধী যুবক বহুদিন ধরে তাঁকে চিঠি লিখে আসছিলেন। এমনিতেই কারো চিঠির জ্বাব দেওয়া হেমন্তকুমারের স্বভাববির্দ্ধ। তার উপরে এই সব চিঠিতে এতদ্রে ম্কে উচ্ছনাস থাকত যে তিনি মনে করতেন নিশ্চয়ই ছেলের ছন্মনামে কোনো মেয়ে লিখছেন এসব চিঠি। কাব্রেই চিঠির পর চিঠি আসতো, জ্বাব যেত না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল ছেলেটি সত্যিই ছেলে, দ্বারোগ্য রোগে শধ্যাশায়ী। তার দিনরাত্রির একমাত্র সাম্থনা হচ্ছে একটি গ্রামোফোন আর হেমন্তকুমারের গানের সমস্ত রেকর্ড। দিল্লী রেডিওতে গান গাইতে গিবে প্রচুর ব্যুস্ততার মধ্যেও এক ফাঁকে সময় করে হেমুস্তকুমার দেখা করে এলেন ছেলেটির সঙ্গে। পরস্পর নির্বাক হয়ে কাটলো আধঘণ্টা সময়, এ ভালোবাসার যেন সীমা নেই। গান দিয়ে কার নিরানন্দ জীবনের অবশ প্রহরকে তিনি নিজে-না-জেনে ভরে দিয়েছেন ভেবে মনে বেদনা নিয়ে উঠে এলেন। কেননা নির্বোধ সময় মুমুর্বুর মিনতিও শোনে না। কতদিন হল আর চিঠি আসে না ছেলেটির। হয়তো এতদিন সে যেখানে পেণছে গেছে গানের স্বর ততদ্র পেণছায় না।

গায়ক হয়েও হেমন্তকুমার আজ অর্থ সম্মান দ্য়েরই অধিকারী। রেডিওতে প্রথম যথন স্কুলের বন্ধ্ব স্কুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা গান গাইতে গোলেন তখন রেডিওতে গাইতে পারার আনন্দই ছিল একমাত্র প্রক্রার। এক বছর পরে তাঁর প্রতি গানেব মুল্য ঠিক হল পাঁচ টাকা। আজ যাঁরা রেডিওতে সবচেয়ে বেশি টাকা পাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পণ্কজকুমারের পরেই তাঁর স্থান। রেকর্ডের অবস্থাও ছিল ঐ রক্ম। রেকর্ড কোম্পানির দরজায় দরজায় একদিন ধর্ণা দিয়েও কোনো পাত্তা পার্নান। কলম্বিয়ার সংগতি পরিচালক শ্রীশৈলেশ দত্তগ্রেশ্তর কাছে তাই তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কেননা শৈলেশবাব্র নির্ভূল কান এই গায়কের কপ্রের মর্যাদা সেদিন ঠিক ধরতে পেরেছিল। গায়ক নির্বাচন আর গায়ক তৈরি করায় এই নারব কমার্র কৃতিছের তুলনা মেলা ভার। শৈলেশবাব্রই প্রথম হেমন্তকুমারকে দিয়ে কলম্বিয়ার জন্য দ্খানি আধ্বনিক স্করের গান গাওয়ালেন, 'জানিতে যদি গো, তুমি,' আর 'বল গো মোরে'।

প্রতি গানের দক্ষিণা দশটাকা। এই রকমই দ্বর্দশা ছিল বাঙলাদেশের গায়কের—
মাত্র বারো-তেরো বছর আগেও। বেশ কিছ্বদিন পরে তার 'রজনীগন্ধা ঘ্রাও' গানখানি যথন শ্রোতামহলে রীতিমতো সাড়া জাগাল তখন থেকে ঠিক হল রেকডের জন্য হেমন্তকুমার রয়াল্টি পাবেন।

জীবিকার জন্য পরে তাঁকে চলচ্চিত্রেও বহু গান গাইতে হয়েছে। ফিল্মে গাওয়ার জন্য তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কবি অজয় ভটাচার্য। পরে চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনার কাজ পর্যান্ত করেছেন। কিল্ড আশ্চর্য এই যে গান্ত্রক হিসাবে হেমণ্ডকুমারের যে, সুখ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত, সংগতি পরিচালক হিসাবে সেই সুখ্যাতি তিনি এখনো পাননি। তার একটা কারণ অবশ্য স্পন্টই চোখে পড়ে। তাঁর গান শুনে যারা মুশ্ধ, তার স্পাত পরিচালনায় ঠিক ততখানি মুশ্ধ হওয়ার প্রত্যাশাই তাঁরা করেছেন। কিন্তু যাঁদের হাতে বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের ভার তাঁদের না আছে রুচি, না আছে অর্থ'। দশখানা বেহালা না হলে যেখানে ঠিক মতো স্বরের পরিবেশ স্থি করা যায় না, সেখানে তাঁরা দ্বটো বেহালা দিয়েই कात्ना तकरम कान्न प्रामित्य निर्ण वरमन। এ अवस्थात मधा भौत थाकरम । जात যথায়থ রূপ দেওরার সাধ্য থাকে না। নিজে সমস্ত ঝাকি নিয়ে তবা তিনি '৪২' নামে ছবিখানায় তাঁর যথাসাধ্য স্ক্রেযোজনা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সে ছবিথানা আর শেষ পর্যত্ত দেখাতে পারা গেল না। চলচ্চিত্রে অন্যের হয়ে গান গাওয়া কিম্বা স্ব্রযোজনা করা ছাড়া তাঁকে দিয়ে কোনো গায়ক চরিত্রের অভিনয় করানোর চেষ্টাও হয়েছে অনেকবার। কিল্ড এবিষয়ে সলম্জ সংকৃচিত হেমন্তকমারের শিল্পীসলেভ অনিচ্ছা অতি প্রবল।

আধ্বনিক-গান গেয়েই তাঁর নাম হয়েছে বেশি। কিন্তু আধ্বনিক গানের হত-দরিদ্র ভাষা তাঁকে বরাবর পীড়া দিয়েছে। বিশ্বন্ধ সংগীতে ভাষার দান অতি সামান্য, নিতান্তই ভাষার একটা অবলম্বন না পেলে কপ্টের স্ব্র পাথা মেলতে পারে না বলেই যেন ঐ গদ্য জিনিসটাকে কোনোরকমে স্বীকার করা হয় মাত্র। কিন্তু বাংলা গানে কথা আর স্বরের মিশ্রণ অত্যন্ত নিবিড়। কিন্তরকপ্টের স্বর হলেও বাংলাগানের পর্পাব ভাষা তাকে লাঠি পেটা করে হত্যা করে। হেমন্তকুমারের মতো অন্ভূতিশীল গায়কের পক্ষে তাই রবীন্দ্রসংগীতই হচ্ছে শ্রেন্ড মার্গ। আর তাঁর গলার এমন একটা অন্তর্গণ গ্রণ আছে যে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গান, বিশেষত যার মধ্যে ভৈরবী স্বরের আমেজ আছে — তা হেমন্তকুমারের গলায় আন্চর্য থ্লে যায়। রবীন্দ্র নৃত্যানাটোর স্বরবৈচিত্যও তাঁকে বরাবর আকর্ষণ করে। কেননা সে স্বরের মধ্যে প্রবাহ আছে, গতি আছে; আধ্বনিক স্বরের মতো তা শতবার ভেঙে পড়ে না। সকলের গলায় মানায় না রবীন্দ্রনাথের গান। যাদের গলায় মানায় তাঁদেরও সব গান মানায় না। দ্বংথের কথা হেমন্তের আন্চর্য চিত্তম্পশী গলায় তাঁর মেজাজের উপযোগী আরো বেশি রবীন্দ্রসংগীত এখনো আমরা শ্বনতে পেলাম না।

হেমন্তকুমার আজ ধশের অধিকারী। অর্থের জন্য এখন তাঁকে আর বাড়িতে বাড়িতে গানের মান্টারী না করলেও চলে। রেকর্ড, রেডিও, ফিল্ম — সমন্ত দরজাই আজ খোলা তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি জানেন এই প্রতিষ্ঠালাভ করতে গিয়ে, গানের মতো অনর্থকরী বৃত্তি নিয়ে জীবিকাব দ্বন্দ্ব ঘ্নচাতে গিয়ে, তাঁকে স্বর্বর্বতীর যথার্থ সাধনা থেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজেকে বহুদ্রের সরিয়ে আনতে হয়েছে। আবার আজকাল তাই তিনি স্ব্বসাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। আবার তানপ্রা হাতে স্বেরে রেওয়াজ করছেন রোজ সকালে। দেশ ঘ্রের লোকসংগীতের স্বর সংগ্রহের আশা এখনো তিনি জাগিয়ে রেখেছেন মনে। কাজেই খ্যাতিই যদিও দ্বন্দশিক্তি শিল্পীর অপম্ত্রের প্রথম লক্ষণ, গ্র্ণী-শিল্পী হেমন্তকুমারের মধ্যে সেলক্ষণ অনুপঙ্গিত। আশ্চর্য কণ্ঠের মহিমা, দেহের র্পের মতোই দৈবের দান। তাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই শিল্পীর শিল্পীয়। বিশ্বাস করি খ্যাতির বিড়ম্বনা সত্তেও হেমন্তকুমার আমাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন।



আধ্বনিক কন্যাকর্তা . আমার আর্বাত-মা জিগগেস করছেন কোন গান আপনারা শ্নতে চান — ববসাত অথবা চান্দনি-বাত-এব কোনো গান কি — ?

ৰব্ৰের ৰখ্যু মা-বাপ-কি-লাজ কিম্বা দিল্লাগীব কোনো গান জানা নেই ?

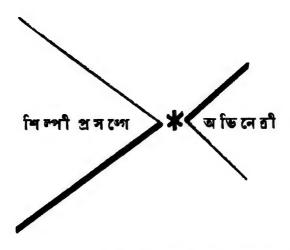

স্প্রভা ম্থোপাধ্যায়

নন-কো-অপারেশনের য্ত্র। চাঁদপ্রের নাবিক-ধর্মঘট উপলক্ষে দেশবন্ধ্র চিত্তরঞ্জন দাস এসেছেন, তাঁর বক্ততা শ্রনছে বিরাট জনসভা। দেশবন্ধ্র হঠাৎ সপ্যের

একটি তর্ণীকে বস্তুতামণ্ডে আহ্বান করলেন, পরিচয় দিলেন, 'ইনি ভবিষাং সরোজিনী নাইড়।' উদগ্রীব জনতা উৎস্ক হয়ে উঠল। আর মেয়েটি? ব্ক ঢিপঢ়িপ করছে তাঁর, দেশবন্ধ্ব তাঁকে এত বড় সম্মান দিলেন? কি বলবেন তিনি এখানে! কি বলতে পারবেন?

সভায় সেদিন কি বলেছিলেন তিনি আজ আর তাঁর মনে নেই। রাজনীতি থেকে পরবতাঁ জীবনে তিনি বহুদ্রে সরে এসেছেন। সেদিনের সেই দেশসেবিকা কলেজের মেয়েটি আজ চিত্রাভিনেত্রী স্থভা মুখাজ্ঞীঁ, ওরফে মিলি মুখাজ্ঞীঁ। বাঙলার অভিনেত্রীকুলের মধ্যে এ'র স্বাভন্ত্য চোখে পড়ে অনেক বিষয়ে। ইনি চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছেন ২৭ বছর বয়সে, যে-বয়সে নায়িকার ভূমিকা সচরাচর কপালে জ্যোটে না। বিশেষত এদেশে। দ্বিতীয়ত এই কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক জ্ঞাঁ রেনোয়া বিদেশ থেকে বাঙলাদেশে এসে 'দি রিভার' নামে যে ছবি তুলে নিয়ে গেলেন সেই ছবিতে ইনি সসম্মানে এবং সহজে স্থান পেয়েছেন অনেক প্রতিষোগীকে পিছনে ফেলে। তাছাড়া মোটা খন্দরের শাড়ি পরে দেশবন্ধ্য দাসের পাশে দাঁড়িয়ে জনসভার বক্তৃতা করেছেন আমাদের আর কোন অভিনেত্রী?

প্রথম থেকেই আরম্ভ করি। যে-পরিবারে স্প্রভার জন্ম সেখানে শৈশব থেকেই স্বদেশীভাবাপন্ন রাজনৈতিক আলোচনা শ্নতে তিনি অভাস্ত। প্রসিম্ধ কংগ্রেসকর্মী জে. এল. ব্যানাজী ছিলেন তাঁর কাকা। তাছাড়া তাঁর নিজের স্বভাবটিও ছিল বড়ই আবেগপ্রবণ। ডায়োসেসন থেকে বি. এ. উপাধি নিয়েই পড়া ছেড়ে দিলেন; ভিতর

থেকে যে তাগিদ এসেছে বাবাও বাধা দিলেন না, মিলি মুখান্ধী রাজনীতিতে ঝাঁপ দিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উচ্ছ্বিসত স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ক্রমে হীরালাল গান্ধী, সি. এফ. এগ্ল-প্রুক্ত, মহাদেব দেশাই, সি. আর. দাস প্রভৃতি দেশনেতাদের সংস্পর্শে এলেন তিনি। দেশাইয়ের কাছে চরথা কাটা শিখলেন, দেশবন্ধার এক নারী-প্রতিষ্ঠানের ভার এল তাঁর হাতে।

তারপর এক সমরে আবার রাজনীতি উৎসাহে ভাঁটা পড়ল, যেমন অনেকেরই পড়ে। কেবলমাত্র সভা-সমিতি আর সংগঠনের ব্যাহততার মধ্যে এল ক্লাহিত, দ্বনিবার উচ্ছনাস আপনা থেকেই শ্বকিয়ে গেল। এর সঙ্গে আসতে পারত শ্বন্যতার বেদনা। কিব্তু ভাগ্যক্রমে তাঁকে রক্ষা করল আর এক সত্যিকারের আকর্ষণ — তাঁর অভিনয়-প্রীতি। তিনি নিজের পথ খুজে পেলেন।

অভিনয় তিনি আগেও করেছেন, তবে সে শ্ব্ধ্মাত্ত কলেজের মণ্ডে, কলেজ নাট্য-সমিতির সেকেটারি ছিলেন মিলি। কিন্তু এখন তাঁর বৃহত্তর ক্ষেত্ত চাই ষেখানে তাঁর প্রতিভার পরীক্ষা হতে পারে। এর মধ্যে পরিচয় হল হিমাংশ্ব রায়ের সংগ্যে (তখনো 'বন্দে টকিজ' স্থিট হর্মন), মিলি মায়ের কাছে নিজের আর্জি পেশ করলেন। মা আপত্তি করেছিলেন প্রথমে, শেষে মেয়ের কাতর অন্বনয়ে তাঁর মন টলল; কিন্তু এক সতে : শ্ব্ধ একটিমাত্ত নাটকে অভিনয়ের অন্মতি দিলেন তিনি, তাও নিজে সর্বদা সংগ্যে থাকবেন মেয়ের। এমন সময় অক্সমাং আরো বাধা এল দিদির তরফ থেকে—দিদির মন আর নরম হল না। বাধ্য হয়ে আশা ছেড়ে দিতে হল।

তারপরে বিয়ের পর অভিভাবকের পরিবর্তন হল বটে, কিন্তু সেখানেও বিশেষ উৎসাহ পাওয়া গেল না। তবে আপত্তিও নিশ্চয় খ্ব ঘোরতর ছিল না কারণ অবশেষে সাধনা বস্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'আলিবাবা'তে অভিনয়ে সম্মতি দিলেন ম্বামী। তারও সর্ত ছিল যে এই এক নাটকেই স্প্রভাকে অভিনয়-নেশা চিরকালের মতো চরিতার্থ করতে হবে। সর্ত অবশা সর্তাই থেকেছে! ফলে 'আলিবাবা'র ফতিমা পরে হলেন 'চোখের বালি'র বিনোদিনী। তারপর আজ পর্যন্ত 'প্রতিপ্রন্তি', 'কৃষ্ণলীলা', 'ম্বামিজ্বী', 'অভিনয় নয়', 'ভুলি নাই', 'শোধবোধ' এবং আরো অনেক বাংলা ও হিন্দী ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে — কখনো কখনো প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে; 'দি রিভার' ছবিতেও আমরা শিগাগিরই তাঁকে দেখব অনা এক অভিনব র্পে — ইংরেজ গ্রহ আয়ার ভূমিকায়।

স্থভা ম্থাজার নিজের মতে 'ভূলি নাই' আর 'চোথের বালি' হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি, কিন্তু উপরোক্ত ঐ বিদেশা ছবিটিতে কাজ করে ষে-আনন্দ তিনি পেরেছেন এমন আর কোনো ছবিতে নয়। এই প্রসঞ্গের আলোচনায় আমাদের ফিল্ম-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা হয়তো সমর্থন ১২৪

করবেন আরো অনেকেই। 'দি রিভার' ছবির গল্প লিথেছেন এক ইংরেজ্ব মহিলা আমাদের বাঙলা দেশের নদীকে কেন্দ্র করে। ছবি তুলতে এসেছেন বিশ্ববিশ্রত ফরাসী পরিচালক জাঁ রেনোয়া আর তাঁর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, অভিনয় করেছেন নানা দেশের লোক। অথচ এই ছবি তোলার সময় আরো অনেকের মতো সম্প্রভা ম্থাজীও অন্ভব করেছেন দলের একজন হয়ে একষোগে কাজ্ব করার আশ্চর্য আনন্দ। তাঁর মতে এটা সম্ভব হয়েছে রেনোয়া-র ব্যক্তিগত ক্ষমতার গ্র্ণে; তিনি শ্র্ধ্মাত্র অভিনেতাদের উপর হ্রুম চালিয়ে ছবি তোলেন না। প্রথমত, তিনি কার কি রকমের চরিত্র, কাহিনীর সপ্রে যোগ কোথায় ইত্যাদি স্বন্দরভাবে ব্রিয়ের দেন; দ্বিতীয়ত, অভিনয়ের বিষয়ে কারো মাথায় যদি কোনো ব্রন্থি থেলে তবে তা মন দিয়ে শোনেন এবং ভালো লাগলে উৎসাহের সপ্রে গ্রহণ করেন।...আমাদের দেশে ক্যামেরার সামনে আসার আগে পর্যন্ত অভিনেতা নাকি অনেক সময়ে জ্বানতেই পারেন না কাহিনীটা কি এবং তাঁকে কি কি করতে বা বলতে হবে।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে আছে অনেক দ্বর্গবন্ধা ও অব্যবন্ধা, সত্যিকারের গিলপীকে নির্ংসাহ করবার মতো নানাবিধ বাধাবিপত্তি, তব্ এরই মধ্যে যে অনেকে অভিনয় শক্তির যথার্থ পরিচয় দিতে পেরেছেন, স্প্রভা ম্খাঙ্গীর মতে এ অত্যন্ত আশ্চর্য ঘটনা। চন্দ্রাবতী, মিলিনা, কানন, পাহাড়ী, স্কহর, ছবি বিশ্বাস — এ'দের খ্যাতি এ'দের সহজাত অভিনয়-প্রতিভার গ্রেণই, কোনো অভিনয়-শিক্ষার স্কুলে শিক্ষানবিশী করার স্ব্যোগ নেই এখানে বিদেশের মতো। এই চিন্তা স্প্রভাকে অনেকবার চণ্ডল করেছে, অনেকবার তাঁর মনে হয়েছে বিদেশের মতো এখানেও একটি অভিনয়-শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে বেশ হত।

সে-স্যোগ হর্যান, হরতো হবেও না, কিন্তু স্প্রভার মন এখনো শিক্ষাল্বখ। প্রতি সম্তাহে তিনি ছবি দেখতে যান এবং কোন ছবি দেখবেন তা সমস্থে বাছাই করেন। সম্প্রতি ষেসব ছবি দেখছেন তার মধ্যে তার ভালো লেগেছে 'ম্যাডনেস অভ দি হাট', 'দি এয়ারেস', 'ম্ট্রমবোলি'; কিন্তু আজ পর্যন্ত বিদেশী ছবির মধ্যে তাঁকে সব চেয়ে ম্বশ্ব করেছে 'লা বেল্ এ লা বেইত্'। পরিচালকদের মধ্যে জাঁ রেনোয়া, রেনে ক্রেয়ার, র্বেন মাম্লিয়ান তাঁর শ্রম্থার পাত্ত; অভিনেতা-অভিনেতার মধ্যে গ্রীয়ার গার্সান, গ্রেটা গাবোঁ, ইনগ্রিড বার্গম্যান, চার্লস বোয়ার, পল ম্নিন, ওয়ালটার পিজান। গ্রীয়ার গার্সান তাঁর নিজের অভিনয় প্রভাবান্বিত করেছেন একথা তিনি স্বীকার করেন। বাংলা ও হিন্দী ভাষার যত ছবি তিনি এপর্যন্ত দেখেছেন তার মধ্যে তাঁর সব চেয়ে ভালো লেগেছে বাংলা 'ভূলি নাই' আর হিন্দী 'পড়োলাী'।

র্ন্চির এই পরিচর থেকে অনেকখানি বোঝা বায় স্প্রভা মন্থান্ত্রী কি ধরনের শিলপী। উনি নিজে বলেন এমন ভূমিকা তাঁর পছন্দ বাতে চরিত্র অঞ্কনই প্রধান। কিন্তু হয়তো এই উদ্ভির মধ্যে একট্নখানি অভিমান, একট্নখানি ব্যর্থতা প্রচ্ছন্ন আছে। বহুদিন থেকে তাঁর মনে ইচ্ছা ছিল শরংচন্দ্রের কিরণমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। ছবিটি যথন তোলা হয় তখন একবার সেরকম কথাও উঠেছিল, কিন্তু পরিচালক তাঁকে জানিয়ে দিলেন বয়স তাঁর পেরিয়ে গেছে। কিরণময়ীর ভূমিকার বয়সের মিলের চেয়েও আরো বেশি জর্বী জিনিস ছিল এবং সে বিচারে স্প্রভা হয়তো অনেক কনিষ্ঠাকে হার মানাতেন।

চলচ্চিত্রের পর্দার চেয়ে রঞ্চামণ্ড তাঁকে বরাবরই বেশি আকর্ষণ করে, অনেকগর্নল কারণে। মুখোমর্থি দর্শককে ম্বশ্ধ করার স্বযোগ থাকলে অভিনয়ে প্রাণ জাগে সহজে। মণ্ডের অভিনয় চলচ্চিত্রের মতো ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অংশে থান্ডত নয় বলে সেই উন্দীপনার সংগতিও রক্ষা করতে হয় অভিনেতাকে। তাছাড়া কাহিনীর সব্থানি জানা থাকে, নিজের চরিত্র সম্বন্ধে ভাববার স্বযোগ পাওয়া যায় বেশি, এবং চলচ্চিত্রের তুলনায় পরিচালকের প্রভাব থেকে অনেকথানি বেশি মৃত্ত হওয়া যায়। অথচ সাধনা বস্বর ক্যালকাটা আর্ট শেলয়ার্স-এর দ্বতিনটি নাটকে অভিনয়ের পরে তিনি ইচ্ছে করেই মণ্ড থেকে সরে এসেছেন—যে-স্বাধীনতা ও স্বযোগ তিনি খ্রুছিলেন বোধহয় তা পাওয়া যায়নি বলেই।

রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর ভালো লাগে। 'আমার প্রাণের মাঝে স্থা আছে' অথবা 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে' গ্রনগ্রন করে গাইতে ভালোবাসেন; যদিও নিজে বলেন স্নান্দরের বাইরে গাইতে বড় একটা সাহস হয় না তাঁর। কিম্তু ইংরেজ্বী সংগীত যত্ন করে বিদেশী শিক্ষকের কাছে শেথেন; প্রধানত বিদেশী হালকা সংগীতেরই তিনি পক্ষপাতী, ক্ল্যাসিকালের দিকেও ইচ্ছা যায়। নাচের র্নিচও অনেকটা সেই রকম — দেশী নাচ জানেন না, কিম্তু বিদেশী ন্তো স্থ্যাতি আছে, বিশেষ করে ট্যাংগা তাঁর পছম্দ। নৃত্যোশিক্পীদের মধ্যে দেশে উদয়শংকর ও র্ক্মিনী দেবী, বিদেশে ফ্রেড এ্যাসটেয়ার ও জিন্জার রজারস্ তাঁর প্রিয়।

অবসর বিনোদনে বই আর রাম্লাও সাহায্য করে। পাঠ্যের মধ্যে নাটক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মিলির পছন্দ। রাম্লাঘরে কারো কাছে হার মানতে রাজী নন, বহুবিধ দেশী ও বিলাতী রাম্লায় হাত তাঁর পাকা।

বাঙলাদেশে আরো অনেক অভিনেত্রী আছেন এখনো যাঁরা যৌবনের প্রথম কোঠার এবং যাঁদের অভিনয়-জীবনের এই শ্রুর্। এ'দের যথার্থ বিচারের সময় এখনো আর্সেনি। স্পুভা ম্থাজ্রী স্বতন্ত্র শ্রেণার। প্রথমত তিনি অন্য যুগের থেকে এবং অনেকটা অন্য জগতের থেকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে এসেছেন। সাধনা বস্রু, দেবিকারানী প্রম্থ যাঁরা অভিনয়ব্তি গ্রহণ করে প্রথম ভদ্রঘরের মেয়েদের পথ প্রদর্শন করেন ইনি তাঁদেরই একজন। তাছাড়া আজ তিনি চল্লিশের কাছাকাছি, চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর পনেরো বছরের বেশি। ইতিমধ্যে যাঁরা তাঁকে ভালো করে লক্ষ্য করেছেন এবং যাঁদের চোখে ছবির নায়ক-নায়িকাই একমাত্র দুষ্টব্য নয়, তাঁরা বোধহয় স্বীকার করবেন যে বাঙলা ছেন্তুগর চিত্রাকাশে বহুদিন ধরে এই তারকা যে স্থির দাঁশিত বিকিরণ করেছেন তার তুলনা খুব বেশি নেই।

হল্দমাখা শাড়িতে হাত মৃছতে মৃছতে ঘরে ঢ্কলেন লক্ষ্মী-শ্রী-শোভা সেন সম্পন্না মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বৌ। চিনতে অবশ্য কন্ট হল না, বদিও পর্দার গারে একে বা দেখেছি তাতে বেন ধারণা হর্মেছিল বরসে আরো বড়। চোখে ব্রশ্বির আভাস, চশমা পরাতে একটা অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের ভাবও এসেছে।

ঈষং বিব্রতভাবে মাথার কাপড়টা অলপ একট্ম টেনে দিলেন শোভা সেন। নমস্কার বিনিময়ের পরে বসতে বলে জিগগেস করলেন, 'আপনি সেই সিগনেট প্রেস থেকে আসছেন, না?'

শাল্ড মিষ্টি গলা। আবার জানতে চাইলেন তাঁর স্বামীকে ডেকে দিলে আমাদের কাজ চলতে পারে কিনা, কারণ কি বলতে কি বলে ফেলবেন এই তাঁর ভয়।

কিন্তু ও ব্যবস্থার আমাদের চলে না। পর্দার গায়ে জনসাধারণের যেট্রকু পরিচয় তার সংগা, তার চেয়ে বেশি ভালো করে জানতে ও জানাতে চাই বলে আজ্ব এমন করে তার ঘরোয়া জীবনে হানা দিয়েছি — হয়তো তার সংক্রাচ ও অস্বস্তির কারণ হয়েও। তার অভিনয় ভালো কি মন্দ, তার শিলপপ্রতিভার প্রকৃত দাম কতথানি, এসব প্রশ্ন আপাতত অবান্তর; পাঠকরা অনায়াসে সেটা নিজের ক্রমতায় বিচার করতে পারেন। আমাদের উল্দেশ্য হচ্ছে মান্র্রটির বিশেষ পরিচয় যে ব্যক্তিম্ব সেইটে আবিষ্কার করা — এতে হয়তো তার শিলেপর ধারা বোঝাও সহজ্ব হবে, তার ভবিষ্যং সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যাবে।

এই ষে উনি নিল্কৃতি না পেয়ে হতাশার ভিণ্গতে কোলে হাত রেখে বসে পড়েছেন এর মধ্যেও যেন আছে তাঁর চরিত্রের স্বাক্ষর এবং যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উনি গড়ে উঠেছেন তার ছায়া। ঢাকা শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ছান্বিশ বছর আগে এ'র জন্ম, বাবা ডাক্তার। ঐ রকম আর দশজনের মতোই তিনি বড় হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পাস করেছেন। বিয়ে হয়েছে ভালো, স্বামী চার্টার্ড আ্যাকাউন্ট্যান্ট, একটি ছেলেও আছে বছর তিনেকের। স্বামী-প্র নিয়ে তাঁর সংসার এখনো আর দশজনেরই মতো। কিন্তু শোডা সেনের ছিল স্বকীয় বৈশিষ্টা— অভিনয়ের আকর্ষণ তাঁকে চিরদিনই মৃশ্ধ করেছে।

এদেশের মণ্ড ও পর্দার শোচনীয় অবস্থার কথা আমরা সবাই জ্বানি। আমাদের অভিনেত্রীদের ঘিরে আছে যে কলওেকর কানাকানি, ঐ শোচনীয়তার তা একটা মসত বড় অংগ। এর মধ্যে সন্থের কথা এই যে, সম্প্রতি সবাইকে ঐ দলে ফেলা বার না। অনেকে আছেন বাঁরা এসেছেন নেহাতই জ্বীবিকার তাগিদে — আপিসের বা স্কুলের কাজে বদি বথেণ্ট রোজগার করা বেত এ'রা তাহলে হয়তো সেদিকেই বেতেন।

শোভা সেন কিন্তু এই শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত নন। টাকার অভাবে নয়, একমার অভিনয়ের আকর্ষণে তিনি হয়েছেন অভিনেত্রী। এই কার্ম্প্রে আমাদের দেশে তিনি বিশেষ করে লক্ষাণীয়।

এমন একজন অভিনেত্রী কি করে ক্রমশ আজকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন তা রোমাণ্ডকর কাহিনী। ছবিতে অবশ্য ইনি যোগ দিয়েছেন মাত্র বছরখানেক হল, কিন্তু অভিনয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর অনেকদিনের। ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানে তো ছিলেনই, তারপর রেডিওতে বছরের পর বছর নিয়মিত অংশ নিয়েছেন সবশুন্ধ প্রায় শ' পাঁচেক নাটকে। তাছাড়া মণ্ডে আামেচার সম্প্রদায়ের সঙ্গে, 'নবাল্ল', 'প্রণ্গ্রাস', 'তরগ্গ' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছেন বাঙলাদেশের বহু জায়গায়। ১৯৪৪ সালে 'নবাল্ল' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে নিশ্চয় অনেকেরই মনে আছে। চিত্রজগতে আসবার ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকেই। হঠাৎ সনুযোগ এল গত বছর: উন্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে লেখা 'ছিলমন্ল' বইয়ের চিত্রর্পের পরিকল্পনা চলছে, এমন সময়ে প্রধান স্থানভূমিকার প্রস্তাব নিয়ে এলেন ডিরেক্টার-ফোটোগ্রাফার নিমাই ঘোষ। স্বামী শনুনে তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞী হয়ে যেতে বললেন। এর থেকে শ্রুর্, তারপর শোভা সেনকে আমরা 'পরিবর্তন', 'বামনুনের মেয়ে' ও 'তথাপি' ছবিতে দেখেছি এবং সম্প্রতি উনি আরো গোটা সাতেক ছবিতে ব্যন্ত আছেন।

চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ার নামে আত্মীয় বা বন্ধ্ব নিশ্চয় আপত্তি তুলেছিলেন? এর জবাবে শোভা সেন হাতের চুড়িগর্বালর দিকে চেয়ে উল্টো আমাকেই প্রশনকরলেন, "হাাঁ, সে 'নবাম্ন' নাটকে অভিনয়ের সময়েও করেছিলেন, কিন্তু সে বাধা কি মানা উচিত, বল্বন তো?"

বলা বোধহয় বাহ্লা কি শ্রেণীর ভূমিকা শোভা সেনের পছল। এযাবং যে ক'টি ছবি করেছেন তার মধ্যে 'ছিল্লম্ল' এবং ঐ নাটকে তাঁর নিজের অংশটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। জীবনের সঞ্জে যাদের সত্যিকারের যোগ আছে বা যারা নির্যাতিত — এমন চরিত্র উনি চান, যদিও তাঁর মতে তেমন বই বেশি নেই আমাদের দেশে। 'বিপ্রদাস'-এর বন্দনা ও 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীকে ম্তি দেওয়া এ'র চিরকালের উচ্চতম আকাজ্য। তাছাড়া দেশী ও বিদেশী চিত্রজগতের বিবিধ ক্ষেত্র সম্বন্ধে যা মতামত তিনি প্রকাশ করলেন তাতেও এই র্নিচরই সমর্থন। বিদেশী অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনগ্রিড বার্গম্যান, আলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যান্ড, লন্ইস রেইনার তাঁর আদর্শ: এদেশে মলিনা, চন্দ্রাবতী ও প্রভাকে তিনি পছন্দ করেন।

আর প্রুষদের মধ্যে?

এদেশে কোনো চিত্রাভিনেতাই তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, বিদেশে চার্লি সর্বারে, তারপর পল মর্নি, লরেন্স অলিভিয়ার, ফ্রেড্রিক মার্চা। পরিচালক : ওদের ফ্রাণ্ক ক্যাপরা, উইলিয়াম ডাঁটের্ল, জন ফোর্ড, আলেক্জান্দ্রভ্; আমাদের স্বন্দরম্, সোরাব মোদি, বিমল রায়, দেবকী বস্ব। অদ্যাবিধ বেসব ছবি তাঁর মনে সবচেয়ে গভাঁর দাগ কেটেছে তা হল : 'রোড ট্লাইফ', 'হ্যামলেট', 'পরিবর্তন', 'ভরত-মিলাপ', 'অছ্বেকন্যা', 'সিকান্দার'। সাম্প্রতিক ছবির মধ্যে : 'হ্যামলেট', 'জনি বেলিন্ডা', 'ফনক পিট', 'ফোন ফ্লাওয়ার', 'পরিবর্তন', 'কবি', 'ভূলি নাই'। রুশাঁর

ছবি যা দ্ব'একটা দেখা যায় তা তাঁকে ম্বাধ করে। ফ্রলের মধ্যে রঞ্জনীগন্ধা, আর রঙের মধ্যে শাদা যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এও যেন মিলে যায় সব কিছুর সংগ্যে।

ইতিমধ্যে একবার 'একট্ব আসি' বলে শোভা সেন উঠে গেলেন ভিতরে। হরতো তাঁর অসমাণত রামার ব্যাঘাত ঘটছে কিন্তু আমাদের কান্ধ এখনো শেষ হর্নন। শিলপীর পরিচয় কিছ্বটা পের্মেছ, কিন্তু মান্বটিকে আরো ভালো করে আবিন্কার করা দরকার, বাদও জানি, সে অন্সন্ধান হবে কঠিনতর। মনে মনে আলাপের খসড়াটা গ্রিছরে নিচ্ছি, এমন সময়ে দেখি চায়ের পাত্র আর খাবারের থালা উনি সাজিরে দিচ্ছেন সামনে।

স্চনাটি ভালোই। ঘরের হাওয়ায় জড়তা থানিকটা কেটে গেল এবং আরো নিঃসন্থোচে আলাপের স্ত জোড়া লাগানো গেল। আরম্ভ করলাম একটি মাম্লী প্রশ্ন দিয়ে: 'আপনি কি প্রায়ই ছবি দেখতে যান?'

'তা সণ্তাহে একটা হয়ে যায়।'

'কোনো ছবি খুব খারাপ লাগেনি?'

ানিশ্চয়, উঠে আসতে হয়, এমন ছবি বহু দেখেছি। বাংলা ছবি প্রায় সব কটাই কি তাই নয়?

এই ধরনের মতে অনেকেরই হয়তো সমর্থন আছে, তব্ ছবির জগতেরই একজনের ম্ব থেকে শানে একটা অবাক লাগে। আমাদের সিনেমা যে র্ণন এও অবশ্য তার লক্ষণ মাত্র।

'আর হিন্দী ?'

'অসহ্য লাগে, তবে বাংলার চেয়ে খারাপ নয়। আমি অবশ্য বেশ কিছ্বদিন হিন্দী শিখছি ছবিতে কাজ করার জন্য।'

বর্তমান যুগের সিনেমা-প্রিয় সভ্য শহরবাসীর ব্যক্তিগত জীবনে বোধহয় চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেকথানি — চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি প্রণয়ের রীতিতে পর্যাত। নিজের জীবনে এই ধরনের প্রভাব কাজ করেছে কতথানি, এই প্রশেন শোভা সেন প্রথমে ঘোরতর আপত্তি জানালেন, তারপর বললেন — 'মোটেই না।'

'কোনো ফিল্ম স্বপেন দেখেছেন কখনো?'

'না, এবং দেখবও না আশা করি ঈশ্বরের দয়ায়।'

উত্তরটা আশ্চর্য, কারণ ছবি দেখে উনি বহুবার মুশ্ধ হয়েছেন এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখেন; তাঁর মতে শেখার একমাত্র পথ ভালো ছবি দেখা। অবশ্য শেখানোর উদ্দেশ্যেই বন্ধ্রা অনেকে সম্প্রতি উঠে পড়ে লেগেছেন বই পড়াবেন বলে, কিন্তু—

'বলতে খ্বই খ্লি হচ্ছি যে, আমার আলসেমির কাছে তাঁরা একেবারেই হার মেনেছেন,' নিঃসংশ্কাচে জানালেন তিনি; 'পড়ব কি, বই হাতে নিলেই ঘ্ম পায়।' ১(৫৮)

বই ষে তিনি একেবারে পড়েন না, তা নয়। জ্ঞানা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গণ্গোপাধ্যায়, নবেন্দ্র ঘোষ, ননী ভৌমিক ইত্যাদির গণ্প-উপন্যাস তার নির্মামত পাঠ্য। এমনকি আধর্নিক বাংলা কবিতার সঞ্জেও কিছ্র পরিচয় আছে; যদিও বলেন কবিতা 'বুঝি না,' নাম করলেন স্কুকান্ত ও বিমল ঘোষের।

ক্রমে অন্যান্য শিলপ-প্রসণ্গ এসে গেল আলোচনায়। এসব ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ মোটামন্টি পরোক্ষ। চিত্রকলার দিকে ঝাঁক নেই। গান জানেন না, তবে ক্ল্যাসিকাল ও লোকসণ্গীত পছন্দ করেন; গায়কদের মধ্যে দিলীপ রায়, গায়িকাদের মধ্যে দীপালি তালনুকদার, শন্ভলক্ষ্মী, সন্চিত্রার ইনি ভক্ত। পাশ্চাত্য সণগীত পছন্দ করেন না, এবং হিন্দী ও বাংলা সিনেমা-সংগীত সম্বন্ধে স্পন্ট ভাষায় যা মত প্রকাশ করলেন তা শনুনে বোধহয় আমাদের সংগীত পরিচালকরা খুব খুশি হবেন না।

ছবিতে যেমন গানের সংশ্য সম্পর্ক নেই শোভা সেনের, তেমনি নাচের ভূমিকা নিতেও তিনি নারাজ। বলেন, 'নাচ ভালোবাসি — তবে নাচতে নয়, নাচ দেখতে।' ভারতনাট্যম, মণিপ্রবী সব নাচই ভালো লাগে। উদয়শৎকর ও বালাসরম্বতী তাঁর প্রিয়। দেশদ্রমণের উৎসাহে তিনি আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী এমনকি কাশ্মীর পর্যাপত ঘ্রের এসেছেন। এছাড়া থেয়াল বা 'হবি' বিশেষ কিছ্ন নেই।

রামা ও সেলাইয়ের প্রসংগ তুলতে তাঁর ধৈযাচ্যাতি ঘটল, অনুগাল মুখ খুলে গেল: "রামা করতে ভালোবাসি কিনা, কি ভালো রাঁধতে পারি — মাংস না শুকুতো, এসবের সঙ্গে আমার অভিনয়ের যোগ কোথায়? আমাকে তো অনেক প্রশ্ন করলেন এবার আমার এ প্রশ্নের জবাব দিন। ভেবেছিলাম যেসব পত্রিকা অসহ্য ভাষা আর ততোধিক অসহ্য বিষয়বস্তু দিয়ে পাতা ভরায়, আপনাদের রুচি ঠিক তাদের মতো নয়। আঞ্চেবাক্তে কথা না সাজিয়ে ভাববার খোরাক দিতে পারেন না? সম্তা মার্কিনী ঢঙ আমাদের ছবিগ**ুলিকে যেমন ন্যকা**রজনক করে তুলেছে, তেমনি আমাদের কাগজগুলিতেও মার্কিন অনুকরণের নিরুষ্ট প্রচেষ্টা। খালি বাইরের চটকের স্তব-স্তৃতি। কেন, আমাদের কি অন্য কোনো চেহারা নেই! আমরা 'প্ল্যামার গার্লস্' নই, রভিন প্রতুল নই, গ্রেটা গার্বো-র দ্রুহ বিকৃত মনের রহস্য নেই আমাদের ঘিরে। অভিনয় একটা শিল্প, অন্যান্য শিল্পের মতোই এর সাধনাও শিক্ষাসাপেক্ষ, ্ পরিশ্রমপূর্ণ। এদিক থেকে দেখে যে অভিনেতা-অভিনেতীদের শ্রন্ধা করা যায় সেটা लाकरक ताबारा भारतन ना? आयता निकाधी — इत्ररा जुनाव विराह जता, किन्छ তব্ব শ্রম্থার সঙ্গে শিখতে এসেছি। আমাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা একজন বড় চিত্রকর বা অধ্যাপকের মতোই সম্মানের অধিকারী। আমাদের মধ্যে যারা সব দায়িত্ব উপেক্ষা করে নিজেদের এক মিখ্যা মারায় মুড়ে রাখতে চায়, স্পন্টই বোঝা যায় তারা সেটা করে স্বার্থের থাতিরে। কিন্তু আপনারা তা সহ্য করবেন কেন, আপনারা শুধু প্রকৃত স্থিতৈ, স্ত্যিকারের ক্ষমতাকে দাম দেবেন, 'ণ্ল্যামার'-এর ইন্দ্রজাল ছি'ড়ে দিন একেবারে।"

এই কথাগর্নল নিশ্চর অনেকদিন থেকে ওর মধ্যে চাপা বান্দের মতো নিশ্কৃতির পথ খ্রুছিল, বলতে পেরে ভালোই লাগছে। আমাদের অন্সম্থানও সহজ্ব হয়েছে মান্বটির এই অনাড়ন্ট, স্বাভাবিক ম্তির সাক্ষাতে। হাজারটা প্রশ্নের উত্তরে যা হয়তো জানা যেত না, দেখা গেল তার সাবলীল আত্মপ্রকাশ। কথাগ্রলির মধ্যে যে জনালা আছে তার হেতু আমাদের সিনেমার ইতিহাসের সপো অপ্যাশগীভাবে জড়িত। সমাজের যে দ্রুক্টিশাসিত কোণে আমাদের ফিল্ম-শিল্পীদের বাস, শিক্ষিত মার্জিত প্রকৃত সাধনাসম্থানী মন সেথানে অবমানিত হয়ে পড়ে; মেকী চটকের ছলনার তারা পায় না সে লক্ষার ক্ষতিপ্রেণ।

শোভা সেন নিঃসন্দেহে এই নতুন দলের একজন। তাঁর আছে শিক্ষা এবং বিশেলষণ করে ভাববার ক্ষমতা। একাধারে একটি বিশেষ রসবোধ ও বিচারব্দিধর পরিচয় পেরেছি এ'র কথাবার্তায়, মতামত প্রকাশের ভাগতে। এ'র শিলপীঙ্গীবন গড়ে উঠছে যোগ্য ও খাঁটি ভিতের উপর। ইতিমধ্যেই ক্ষমতার পরিচয় ইনি দিরেছেন, ভবিষাতে হয়তো দেখব প্রতিভার বিকাশ। সবচেয়ে আশার কথা এই ষে, এ'র মধ্যে আছে উন্দীপনা ও সাধনার নিষ্ঠা।

সাহিত্যে, চিত্রশিলেপ, সঞ্গীতে ষেমন আমাদের লক্ষা বা সঞ্চোচের কারণ নেই, একদিন চলচ্চিত্রেও তা থাকবে না। যাঁরা এই দ্রহ বিশ্লবকে সফল করতে পারেন এমন লোককে খোঁজা দরকার, জানা দরকার। শোডা সেনকে এই কারণেই আমরা খাঁজেছি এবং এই এক ঘণ্টার আলাপে যে-পরিচয় তাঁর পেলাম তাতে ব্রেছি আমাদের ভূল হয়নি।

বিদায়ের সময়ে ঈষং উদ্বিশ্ন সনুরে বললেন, 'অনেক ক্রম্বনা ভাষা ব্যবহার করে ফেলেছি, কিছু মনে করলেন না তো?'

এই উদ্ভি এবং তিপার সপো অভিনেত্রী শোভা সেনের কোনো যোগ নেই, যেমন ছিল না তাঁর যত্ন করে চা খাওয়ানোর মধ্যে। তব্ এগর্বল নিশ্চর সম্পর্ণ অবাশ্তর মনে হয়নি তাঁর। তেমনি আমাদের যেসব জিজ্ঞাসা তাঁর কানে 'মেরে-দেখা' গোছের প্রশেনর মতো অর্থহান ঠেকেছে তার মধ্য দিয়েও তিনি নিজ্ঞের পরিচয় সম্পর্ণ করেছেন হয়তো। এমনকি শোভা সেন যে দৈঘোঁ ৫ ফর্ট ২ ইণ্ডি, ওজনে ১ মন ১৫ সের, যোগ্য বিশেষজ্ঞের দ্ভিতৈ এ-তথোরও তাৎপর্য থাকতে পারে।

'এই लाও, कि वलाছ वल।'

অনুভা গ্রুতা 'কবি' চিত্রে ঠাকুর্রাঝর ভূমিকা বিনি করবেন, পরিচালক দেবকী বস্ত্র পরীক্ষা ছিল এই কথাটি ঠিক ঠিক তাঁকে বলতে হবে। শেষে অনুভা গ্রুতার বলার ধরনটি তাঁর ভালো লাগল। যোগাযোগটি হরেছিল ভালোই, কারণ তারাশকরের এই বইখানি অন্ভা এর আগেই পড়েছেন এবং তখন থেকেই ঐ ভূমিকাটির প্রতি লোভ ছিল। বোধহয় সেই কারণেই এই ছবিতে অভিনয় তাঁর এত ভালো হরেছিল যে অকস্মাৎ তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

হাাঁ, অধিকাংশ দর্শকই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে 'কবি' চিত্রই অন্ভার শ্রেন্ট। এ অবশ্য তাঁর প্রথম ছবি নয়। এর পরেও তাঁকে 'আভিজ্ঞাত্য', 'ইন্দ্রনাথ', 'মানদন্ড' প্রভৃতি অনেক ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাঁর প্রথম ছবি 'সমর্পণ'। কিন্তু 'কবি'র পরবর্তী' ছবিগন্লিতে অন্ভা গ্শতার অভিনয় কেন সে রকম দ্ভি আকর্ষণ করেনি এ-প্রশ্ন ক্রমশ অনেকের মনেই জ্লেগেছে।

অভিনেত্রীর অন্তরালে যারা মান্র্যিটকে জ্ঞানবার কিছ্ সন্যোগ পেরেছেন, তদ্পরি স্ট্রিভওতে ছবি তুলবার সময়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিচালকদের লক্ষ্য করবার সোভাগ্য যাদের হয়েছে, তাদের এমন কথা মনে হয় যে দেশী ফিল্ম তোলার প্রচলিত রীতিতে অন্ভার স্বকীয় ক্ষমতা স্বতঃস্ফৃতি বিকাশের সন্যোগ পায় না। বাংলা চলচিত্রে এ রীতি বহুকালের যে নট নটীরা জড় পদার্থের মতো অভিনয় করে যাবে, থেমে থেমে এমন সন্রে কথা বলবে যা অতিশয় অস্বাভাবিক এবং সেই কারণে বিশেষ শ্রুতিকট্ন। অন্ভার স্বাভাবিক ধাত অন্যরকম, তাঁর অভিনয় শর্ম্ব কথায় নয়, অভিনয় করে তিনি চোথে মনুথে, হাতের ইশারায়। অথচ পরিচালক তাঁকে বারবার বলেন হস্ত সঞ্চালন বন্ধ করতে!!

'আমার মনে হয় এমন করে কথাটা বললে বেশ ভালো হয় — এমন করেই তো বলে,' সসঙ্কোচে হয়তো বললেন অনুভা।

পরিচালক বলেন, 'তা ঠিক, কিম্তু ওভাবে কপাল চুলকালে মুখ ঢাকা পড়ে যাবে, ক্যামেরায় আসবে না।'

বাঁধা নিয়ম বা ফর্মালিটির কাছে স্বাভাবিকতা হার মানে। স্বৃতরাং ক্যামেরার সামনে ডাক পড়লেই অন্বভা আজকাল আড়ণ্ট হয়ে পড়েন।

একবার এক ড্রান্নিংর মের দ্শ্যে অন্ভাকে চা পান করতে করতে কথা বলতে হবে। ক্যামেরা ঘ্রতে আরুভ করল। হঠাৎ পরিচালক 'কাট্ কাট্ বলে চিংকার করে উঠলেন। প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'কতবার বলেছি চায়ের কাপটা শ্ব্ব ধরে বসে থাকুন, মুখ পর্যান্ত তুলবেন না, তুললে নাক কেটে যাবে।'

অন্তা হেসে বললেন, 'নাক কাটতে আর বাকি আছে নাকি?'

এভাবে অভিনয় করতে গেলে যা পরিণাম হয় তাতো আমরা হামেশা দেখছি।
আসলে কাঠের প্রতুলের মতো তিনি অভিনয় করতে পারেন না, সেখানেই আমাদের
সিনেমার ভিণ্ণার সপ্ণো তাঁর স্বভাবের বিরোধ। হাসিতে, চলাফেরায়, রসিকতায়
সর্বদাই চণ্ডল সক্রিয় ভাব তাঁর। তাছাড়া এও হতে পারে যে, যে ধরনের ভূমিকা
সাধারণত তাঁকে দেওয়া হয় তা তাঁকে সাজে না। তাঁর নিজের ইচ্ছা গরিব বা মধ্যবিত্ত
১০২

সমাজকে তিনি র্প দেবেন। কেন না, তাঁর মতে সেখানে প্রাণ আছে বেণি। মধ্যবিত্ত গ্রুক্থের ঘরেই তিনি মান্য। সে জাবিন তাই তাঁর জ্ঞানা। তা বলে কোনো এক বিশেষ ধরনের চরিত্রের মধ্যে সীমাবন্ধ হয়ে থাকার ইচ্ছাও তাঁর নেই। নিজের ক্ষমতার উপর ততখানি বিশ্বাস তাঁর আছে। তিনি সম্ধান করেন সর্বদা সেই সব চরিত্র ষার মধ্যে একাধারে বাচনভাগ্গর ও অন্ভূতির বিকাশের স্ব্যোগ আছে। আমাদের গতান্গতিক সিনেমার নতুন কিছ্ তিনি দেবেন — এই তাঁর সবচেয়ে বড় উচ্চাশা।

ষোলো বছর বয়সে শিশির মল্লিক ও থগেন চ্যাটান্ত্রির সাহাষ্যে তিনি ছারাচিতে প্রবেশ করেন, ডি-ল্বল্ল পিকচার্স-এর 'সমপ্রণ' ছবিতে লালতা সখির ভূমিকার। রঞ্গমণে একবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'চিরকুমার সভা'র নীরবালার অংশে, কিল্তু মাত্রই একবার। মণ্য সম্বন্ধে তা না হলে তিনি মোটামর্টি অনডিজ্ঞ। রাধা ফিল্মস-এর এক হিন্দী ছবিতেও তিনি অংশ নিয়েছেন এবং এখনো হিন্দী শিখছেন আরো হিন্দী ছবিতে নামার আশায়।

দেশী ও বিদেশী চলচিত্র সম্বন্ধে অনুভার যা মতামত তা থেকে মানুর্যাটকে অনেকথানি বোঝা যায়। সম্প্রতি যেসব ইংর্মেজ ছবি দেখেছেন তার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছে 'ফিরেস্টা', 'এয়ারেস্', 'ম্যাডাম বডারি'। রুশীয় ছবি 'স্টোন ফ্লাওয়ার' দেখেছেন বটে, কিল্টু ফরাসী ছবি 'লা বেল্ এ লা বেইড্' দেখা হয়নি, কারণ বিজ্ঞাপনে ঐ ভয়ণ্কর দানবীয় চেহারাটা দেখেই তো মৃচ্ছা যেতে হয়! 'জ্ঞান বেলিন্ডা'-র বিচার-দ্শ্যটি তাঁকে সবিশেষ মৃশ্য করেছে, প্রায়ই মনে ভেসে ওঠে। একটি ছবির কথা বলতে গিয়ে অনুভা উচ্ছন্সিত হয়ে ওঠেন, সেটি হচ্ছে 'এয়ারেস্'। এমন অন্ভুত ছবি এদেশে কবে হবে এই কথা ভেবে ছবি দেখতে দেখতে চোখে নাকি জল এসে গিয়েছিল।

এদেশে ছবি মাত্রেই কেবলই ছাইপাঁশ, ঘ্যানঘেনে ভালোবাসার ছবি, একট্ব ভাববার শিখবার খোরাক নেই কোথাও, এই তাঁর দৃংখ। আর দৃংখ পাশ্চাত্যের তুলনার সেরকম নাটক কেন লেখা হয় না এদেশে? অবশ্য রামারণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থের কথা আলাদা। ঐসব মহাকাবোর মধ্যে বহু স্বৃদৃঢ় সংবত চরিত্র আছে বা তাঁর মন আকর্ষণ করে, যেসব চরিত্র ফর্টিয়ে তুলতে লোভ হয়। সম্প্রতি তাঁর নতুনতম ছবিতে তিনি বিষ্কৃপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। হয়তো এ ছবিতে বধার্থেই নিজেকে তাঁর বাক্ত করবার স্ব্যোগ হবে।

দেশী বিদেশী অনেকের অভিনয় তাঁর ভালো লাগে; কিন্তু সচেতন ভাবে কারো অনুকরণ করার ইচ্ছা তাঁর হয় না। অনুকরণ করার চেয়ে নিজেকে প্রকাশ করার আকাণখা নিশ্চরই অনেক ভালো। আমাদের দেশী ছবিতে সে সুযোগ কবে হবে? আর সিনেমার বাইরে? বিদেশী অভিনেত্রীর জোলুষ সেখানে অনেকটা অনুপস্থিত।

আর দশজনের মতো তিনিও নানা রকম থেয়াল-খুশির বশবতী। বন্ধুবান্ধবদের

সংশ্যে হৈচৈ গলপগ্রন্থব, খেলাধ্লা এবং সম্প্রতি গাড়ি চালানো শেখার মধ্যে তাঁর অনেকথানি সময় কাটে। তাছাড়া বই পড়তে ভালো লাগে তাঁর, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মুখদ্থ। সেটা দ্বাভাবিক, কেন না তিনি লেখাপড়া শিখেছেন শান্তিনিকেতনে। এবং তাঁর মা কবিতা লেখেন। ছবি, গান, নাচ সব কিছুতেই তাঁর উৎসাহ। শিল্পী নন্দলাল বস্ত্র ছবি এবং তাঁর বর্ণমাধ্য নাকি তাঁর 'চিত্ত জয় করেছে,' 'যদিও, (সসংকাচে বলেন) অনেক ভালো ছবিরই অর্থ ব্রুডে পারি না।'

গ্নগন্ন করে চন্দ্রিশ ঘণ্টা গান করা তাঁর বাতিক বিশেষ; যত্ন করে গান শিথেছেন। স্বরের মধ্যে ভজন এবং গাইরের মধ্যে হেমন্ত ম্থাজি ও সন্ধ্যা ম্থাজি তাঁর প্রিয়। এমন কি হিন্দী ছবির গান, এমন কি বিদেশী গানের স্বর।

নিজে নাচ শিখছেন; গোপাল ব্রজবাসী, যম্নাপ্রসাদ পান্ডে ইত্যাদি শিক্ষকের কাছে তাঁর হাতেথড়ি। নাচের মধ্যে বিশেষ পছন্দ কথাকলি নাচ। ইচ্ছা আছে কোনো নাচের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তবে একটা কথা: পোশাকটি হতে হবে ভদ্রোচিত; তাঁর ধারণা আজকাল নর্তাকীদের সাজ ক্রমেই অশোভন হয়ে উঠছে। বলা বাহ্নল্য হলিউডের সঞ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে।

কিন্তু শ্বদ্ নাচে গানে, অভিনয়ে দিন কাটালে তিনি আর বাঙালী মেয়ে কিসে? তাই স্চৌশলপ তাঁর 'মগজে না ঢ্কলেও,' রামায় প্রচণ্ড উৎসাহ। তাঁর ঢাাঁড়স চচ্চড়ি খাইয়ে একবার নাকি অনেকের কাছ থেকেই উচ্ছব্সিত প্রশংসা আদায় করেছিলেন। সেটা একটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। রাঁধতে যিনি জানেন তিনি ঢাাঁড়স বেশ্ধও মন ভোলাতে পারেন। অভিনয়েও সেই সহজ দক্ষতা তিনি দেখাবেন — এই অনেকের আশা।

ভালো মুর্রাগর রোস্ট বালা করতে পাবেন সমৃতিরেখা বিশ্বাস শ্র্তিরেখা বিশ্বাস। 'পহ্লে আদমী', 'অভিমান', 'জিপ্সী মেয়ে' ইত্যাদি নানা দিশী ছবিতে আপনারা তাঁকে গত চার বছর ধরে দেখছেন, এক একটি 'দ্বুট্ই মেয়ের' ছ্মিকায়। সে মেয়ে চণ্ডল, উচ্ছনাসী। লোককে হঠাৎ অপ্রস্কৃত করে সে মজা পায়। সহসা তার মন খারাপ হয় না, হলে অভিমানে তার দ্বেচাখ র্যোদকে যায় বেরিয়ে পড়ে। চলায় ফেরায় তার নাচের ভাগা। মানে সেই 'দ্বুট্ই মেয়ের'। সেই ভাগা, সেই ভাগামা কখন প্রোপ্রির দ্বুতলয়ের কোনো বাজনার সণ্ণো হালকা চালের ন্তো এ'কে বেকে যাবে সেজন্য তার সাগ্রহ অপেক্ষা। তাঁর ধারণা এই 'দ্বুট্ই মেয়ের' অভিনয় করতেই সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর। তিনি রাল্লা করেন — তাঁর মতে — (ঐ যে বললাম) মুর্রাগর ভালো রোস্ট। আর খেতে ভাকলে লোককে খাওয়তে ভালোবাসেন ইরানী ১০৪

চপ সহ স্টার্বেরি আইসক্রীম। স্টার্বেরি কেন? বাঃ! রঙটা? আর আইসক্রীম? বাঃ! তাঁর বয়েস?

দ্বিধার ভরা কডি বছরের অভিনেত্রীর চঞ্চল মনের একটি চমংকার উদাহরণ। সত্যি, মন তাঁর চঞ্চল, উচ্ছবাসী। সব কিছুতেই উচ্ছবাস, সব কিছুতেই উৎসাহ। যা কিছু ভালো তাই তাঁর ভালো লাগে। নাচ কেমন লাগে? খব ভালো লাগে। উল ক্রনতে জানেন ? নিশ্চয়ই। আঁকা-ছবি তাঁর ভালো লাগে, ছবি-আঁকাও ভালো লাগে! বই পড়তে ভালো লাগে, দেশ ঘ্রতেও ভালো লাগে। ভালো লাগে স্প্যানিশ গীটার, ভালো লাগে রোমাণ্টিক নভেল। নন্দলালের ছবি ভালো, কুল, ভ্যালির বিকেল ভালো। ক্যামেরার ক্রোজ্ব-আপ ভালো, অলিভিয়ারের 'হ্যামলেট' ভালো। ভালো নতুন ছাঁদের পোশাক আর রাইচাদ বড়ালের সরে, উদয়শব্দর, রর্কিয়নী দেবী, ভারতনাট্যম, ইরানী চপ, লস্ট হরাইজন, বেটি ডেডিস, লাল গোলাপ আর রঞ্জনীগন্ধা, আর রবীন্দ্রনাথ. আর সর্বোপরি সাধের সেই স্ট্রবৈরি আইসক্রীম। সব ভালো। সব ভালো। কেবল একট্র কম ভালো বাংলা ছবির গান। বিশ বছর বয়সের অভিনেত্রী-জীবনে রবীন্দ্রনাথকে ভালো লাগা ? রীতিমতো অপ্রত্যাশিত। বিশেষত কবি রবীন্দ্রনাথকে — এক্ষ্নি যাঁর কোনো গান মনে করতে বললে স্মৃতিরেখা বিশ্বাসের মনে পড়ে 'মরণ রে তু'হ্ব মম শ্যাম সমান।' ভালো লাগাকে প্রকাশ করতে আবার মনে তাঁর শ্বিধা সঙ্কোচের লেশ মাত্র নেই। 'খুব', 'চমংকার', 'নিশ্চয়ই'— কোনো কিছ্বতে পক্ষপাত দেখাতে হলে এই সমস্ত প্রবল শব্দ সবেগে এবং সাবেগে প্রয়োগ করাই তার স্বভাব। রেখে ঢেকে সতর্ক হয়ে, সাবধান হয়ে, ওজন করে কথা কওয়ায় তাঁর মেজাজ নেই।

এ স্বভাব তাঁর চরিত্রের, না বয়সের? তিনি নিজে মনে করেন চরিত্রের। আমরা মনে করি অন্যরকম। আমরা মনে করি এ স্বভাব তাঁর সেই রোমাণিত বিশ বছর বয়সের বখন সকলের চোথেই প্রিথবীটা একবার আশ্চর্য মজার বলে লাগে। তাঁর নিজের চোথে নিশ্চয়ই আরো মজার। কেননা জীবিকার সংশ্য এয়্রে জীবনকে মেলাতে পারেন খ্ব কম লোক। অথচ তিনি পেরেছেন। তিনি পেরেছেন সেই কাজকেই তাঁর পেশা করতে যে কাজ তাঁর নেশাও। গ্রুগ্মন্তীর হতে তাঁর ভালো লাগে না। রাত দ্পুরে চাঁদের আলোয় বাগানের বেড়ায় চড়ে কচকচ করে পেয়ায়া চিবানো তাঁর শথ। তিনি দেখেছেন ছবিতে তাঁর চট্ল ন্ত্যের সময় এলে মনময়া দেশী দর্শকেয়া একট্খানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, তাঁর চঞ্চলতায় খ্নি হয়, বাচালতায় আমোদ পায়। বিশ বছর বয়সের সব-ভালো-লাগা উচ্ছনাস নিয়ে দ্খট্ন মেয়ের ভূমিকায়, কাজেই চট্পট লোকের মন জয় করতেই যে তাঁর লোভ যাবে — এতো স্বাভাবিক।

কিন্তু বিশ বছর বেশি দিন বাঁচে না। এমন কি আইসক্রীম সেবী চণ্ডল নায়িকার জীবনেও না। বিশ র্যোদন প'চিশ হবে—স্মৃতিরেখা বিশ্বাসেরও হবে—সেদিন তিনি 'দৃষ্ট্ মেরের চরিত্র' ধার করতে যাবেন কোন লেখকের জানালায়? ভেবে দেখলেই দেখা বার গলেপ কাহিনীতে 'দ্বন্ধু মেয়ের' স্যোগ কত কম। ধনী পিতার আদ্রের মেয়ে, মা-হারা সংসারে স্নেহশীলা দিদি কি ভাই-এর বোন, আঞ্চগ্র্বী জিপ্সী পরিবারের যুবতী কন্যা আর কলেজে-পড়া ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী, কচিং কথনো যুবক স্বামীর চণ্ডল বধ্ — নানা বয়সী দ্বন্ধু মেয়ের দোড় বাংলা ছবিতে এই পর্যন্ত। এ নিয়ে তিনি কতভাবে কত রকম অভিনয় করবেন? সহজ্ঞ অভিনয় একদিন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাবে। তার মতো দ্র্ভাগ্য আর কিছ্বতে না।

শ্বিধ অভিনয় যাঁর ভালো লাগে, অভিনয় যিনি ভালো পারেন তাঁকে প্রাপ্রার আশত একটি জীবনত চরিত্রের র্পে দেখতেই আশা করি আমরা। চট্ল নাচ আর সব কিছ্বতে মজ্ঞা-পাওয়া চোখের ভিগ্গ কত দেখা যায়? কিন্তু স্মৃতিরেখা বিশ্বাস আজও জানেন না আর কি তিনি পারেন। জানেন না, কিন্তু জানতে কি চান? হয়তো চান। পল মর্নি তাঁর প্রিয় অভিনেতা। তাঁর ভালো লাগে রোনাল্ড কোলম্যান, ইনগ্রিড বার্গম্যান, বেটি ভেভিস। তাঁর ভালো লাগে ডিবেক্টার অলিভিয়ের, ভিরেক্টার ফ্র্যাঙ্ক কাপ্রা, ডিরেক্টার হিচকক্। এই সব ভালো লাগার পরিণতিতে কি হঠাং আবির্ভাব, হঠাং অনতর্ধান করা চপল, চট্লে মেযের অপ্রধান ভূমিকার অভিনয় শ্ব্রং হয়তো তিনি আরো কিছ্ব চান, আরো কিছ্ব পারেন। কিন্তু সে চাওয়া তাঁর এত ভার্ব — যেন আছে কি নেই।

অবশ্য সব নির্ভার করবে তেমন তেমন ডিরেক্টারের যোগ্যতার উপরে। তিনি এসে হয়তো তাঁর উচ্ছনাসী চণ্ডলতার মধ্যেই গভীরতার রঙ ধরাতে পারবেন। তথন যেন তিনি আর একবার গাইতে পারেন — 'মরণ রে তু'হ্ন মম শ্যাম সমান।' এখনো তার সম্ভাবনা আছে। তার আগে তিনি আরো বেশি স্ট্রবেরি আইসক্রীম খান, পশ্মফ্ল আর রাজহাঁসের ছবি আঁকুন আর শরংচন্দ্র পড়ন।

'সময় পেলেই ভালোবাসি পড়তে : কিন্তু সময় পাই না যে।'

\*

## পাঠকদের প্রতি

'চল চিচ ব' যদি নিয়মিত পড়তে চান, দয়া করে আপনার নাম আর
ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দেবেন। বছরে আরো কয়েকবার 'চল চিচ ব'
প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের আছে। নড়ুন কোনো খণ্ড প্রকাশিত হলেই
আপনাকে আমরা চিঠিতে জানাবো।

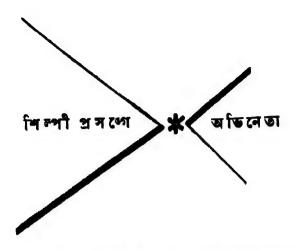

এখনো আমাদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই বাঁদের দ্টে
কমল মিত্র ধারণা ছবির বাবসাটা একটা ফলাও করা বেহায়াপনা ছাড়া
কিছ্ ই নয়। তাঁদের মতে স্ট ডিও জায়গাটা হচ্ছে অনেকটা
ঘোড়দৌড়-মাঠের মতে।, ষত বদলোকের ভিড় সেখানে। আর অভিনেতাদের তো কথাই
নেই, বারম্থো, ফেরেরবাজ্ব আর বাপ-খেদানোরা ছাড়া কেউ 'বার্ম্কোপ করে না।'

ধারণার যে একেবারেই কোনো ভিত্তি নেই তা বলা হয়তো ভূল হবে। কারণ এদেশে সিনেমা-শিলপ পত্তনের গোড়ার গোড়ার এমন লোকেরাই স্ট্রভিওগ্রনিতে বেশি ভিড় করেছে যাদের আর কোথাও কিছ্র হয়নি বা হবার কোনো আশাও ছিল না। একথাটা এখন আর সোজাস্মিজ বলা চলে না কিন্তু ভূতের বোঝার মতো বদনামটা ছবির লোকেদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আজকের অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই দ্বিনটে পাশ দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের কাজ জানেন ও বোঝেন। আর নিজেদের কাজকর্ম ছাড়া স্ট্রভিওর অপ্রাসম্পিক পাঁচটা ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

এমন লোকেদের মধ্যে ঘাঁদের নাম আগে মনে আসে তাঁদের মধ্যে শ্রীকমল মিত্র একজন। কমলবাব সেই ধাতের লোক যিনি অপ্রিয় হলেও সত্যিকথা বলতে কস্বর করেন না। নিজের গ্রপণা জাহির করবার মতো লোক তিনি মোটেই নন। তব্তুও তার সংগ্র কথা কইলে মনে হয় যে, নিজের সম্বন্ধে যদি কোনো কথা একাশ্তই বলতে হয় তাহলে তিনি চান লোকে জান্ক যে তিনি স্পন্ট বক্তা। এর জন্য স্ট্রাডিও-মহলে অনেকেই তাঁকে দাম্ভিক বলে ভূল করে।

আধ্বনিক বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসা আর স্ট্রভিওগ্রলিতে কি কি অবাবস্থা রয়েছে, কি কি দোষত্রটি চলচ্চিত্রের উন্নতিতে পদে পদে বাধা দিছে সে বিষয়ে কমলবাব্ অনেক ভেবেছেন। কমলবাব্র মতে 'ষার কাজ তাকে সাজে' কথাটা উপেক্ষা করে অনেকেই আজ স্ট্রভিওগ্রনিতে ভিড় করে আছেন। ছেলেমেরেরা হামেশা কমলবাব্বে

মনুর্ন্থি পাকড়িয়ে চিঠি লেখে, চলচ্চিত্রে অভিনয় করার একট্ বন্দোবস্ত তিনি যেন তাদের করে দেন। তাদের প্রত্যেককে কমলবাব্ নিজের হাতে জবাব দেন। কিন্তু ছবিতে যারা ঢ্কতে চায় তাদের মধ্যে, কমলবাব্ দেখেছেন যে, বেশির ভাগের বিদ্যে ফার্স্ট ব্কের ঘোড়ার পাতা অবধি। তিনি এদের সাফ জবাব দেন, লেখাপড়া না শিখলেই যে দিগগজ অভিনেতা হবার এক্তিয়ার আসে একথাটা সব সময়ে ঠিক নয়। এ সম্পর্কে কমলবাব্ শিশির ভাদ্বড়ী মশাইয়ের একটা গল্প প্রায়ই বলেন। বালী থেকে একবার এক ফোর্থ-ক্রাশ অবধি পড়া ছোকরা শিশিরবাব্র কাছে এসে থিয়েটারে ঢ্কতে চেয়েছিল। হঠাৎ তার এ শথ কেন হল জিগগেস করাতে সে বলল, 'সার, মাথার তেল বার করেছিলাম একটা কিন্তু তাতে পাকা চুল কাঁচা না হয়ে বরং উল্টোটা হতে শ্রুর্ করল। ফলে তেলের বাবসা তুলে দিতে হয়েছে, আর কিছ্ব করবারও নেই, তাই এখন থিয়েটার করব ঠিক করেছি।' শিশিরবাব্ শ্নে তাকে বললেন, 'ওটা কোনো কাজের কথা নয় হে, বাড়ি ফিরে ভালো করে আবার মাথার তেল তৈরি করগে, যাতে লোকের পাকা চল সতি। সতি। কাঁচা হয়।'

কমলবাব্ বলছিলেন নিজে তিনি কি ভাবে অভিনয়ের দিকে ঝোঁকেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর থিয়েটারের খ্ব শথ ছিল। তাঁদের তিন-প্রব্যের বাস বর্ধমানে। ঠাকুরদা ছিলেন সেখানকার নামকরা ভাক্তার। বাবা তখনকার দিনের এম্-এ পাশ পশারগুরালা উকিল, শেষে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। বছর কুড়ি-পাঁচিশ আগের কথা। ছোকরা কমল তখন তাদের মহাজনট্লীর বাড়ির বৈঠকখানায় বই হাতে করে বংশা-বগীর ম্যুতফার পার্ট প্রচন্ড বীররস দিয়ে পায়চারি করে আব্তি করছিল। তখনকার বাঙলা বা বাঙলার বাইরের বাঙালীপাড়ায় এ ধরনের দ্শ্য হামেশাই চোখে পড়ত। তখন রেডিও, বায়স্কোপ ছিল না, কিল্ডু বাঙলার থিয়েটারের হাট ছিল জমজমাট। শিশিরবাব্ তখন বাঙলার মণ্টাকাশে জন্মজনল করছেন মধ্যাহ্ন স্বর্ধের মতো, তাঁর চারপাশে বড় বড় মহারথী: দ্বর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধ্রী, তিনকড়ি, রাধিকানন্দ ইত্যাদি আরো অনেকে। 'আলমগাঁর', 'সাঁতা', 'সাজাহান', 'বংশ বগাঁব', 'চন্দ্রগণ্ত' আর কর্ণাজন্ন'-এর সে যুগ।

ছোকরা কমল যথন মৃহত্যার পার্ট থেকে প্রাণপণে বীররস টেনে নিগুড়ে বার করবার চেন্টা করছে, তথন ঘরে ঢ্রকলেন এক প্রোট ভদ্রলোক — তার পিতৃবন্ধর শ্রীপ্রমদীলাল ধোন। ভদ্রলোক এককালে কোটিপতি ছিলেন, তথন ফকীর অবহথা। এক থিয়েটারের নেশাতেই তিনি লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে দিরেছিলেন। তাঁর অভিনয়দীকা হয়েছিল অধেন্দ্র শেখর মৃহত্যির কাছে। প্রমদীবাব্ কমলবাব্বে বোঝালেন যে গলা কাঁপিয়ে সব কথা টেনে টেনে টেস দিয়ে চেনানোর নামই অভিনয় নয়। অভিনয়ের প্রাথমিক কথাগ্রলি ভালোভাবে ব্রিকরে তিনি কমলবাব্বে বিলিতি বইয়ের একটা ফিরিন্ডি ছকে সেগ্রলি আনিয়ে মন দিয়ে পড়তে শ্নতে বলেন।

আর ছেলেটির মধ্যে চেষ্টা আর ক্ষমতা দ্ই আছে দেখে নিজে তাকে হাতে-কলমে শেখাতে শ্রুর করেন। প্রমদীবাব্র তালিমের গ্র্ণ যে কতখানি তার প্রমাণ আজকের কমলবাব্র মণ্ড আর ছবির অভিনয়। এক কথায় তাঁর অভিনয় সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে এ একেবারে পরিশ্রম করে শেখা জিনিস।

কমলবাব, এখন মণ্ড আর চলচ্চিত্রের একজন বড় অভিনেতা। কি জ্বানি কেন আমার ধারণা ছিল তিনি এ লাইনে প্রেরানো লোক। এ কথাটা খেয়াল হওয়ার পরে আরো অনেককে ব্রুগগেস করে দেখেছি, তাঁদের ধারণাও তাই। এর একটা কারণ বোধহয় তাঁর পাকা অভিনয়, যা সাধারণত বহু দিনের সাধনার ফল। অথচ কমলবাব মাত্র সাত-আট বছর আগেও বর্ধমানে কলেক্সারি অফিসে কেরানীগিরি করেছেন। বাব্দে চার্কার, মাইনে কম, এদিকে জিনিসপরের দাম ক্রমেই বাড়াডর দিকে। চার্কারতে মন আর বসছিল না। অথচ থিয়েটারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে, শখের থিয়েটারে অভিনয় করে বর্ধমান শহরে খানিকটা নাম-ডাকও হয়েছে। তাই ঠিক করলেন চার্কার ছেড়ে কলকাতায় এসে অভিনয় করবেন। এই ইচ্ছে পরেণের জনা প্রায়ই তিনি পয়সা থরচ করে কলকাতায় এসে থিয়েটার আর স্টর্ভিওগর্বলর দরজায় দরজায় ধলা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কমলবাবার মাখ থেকে তার এই উমেদারী-পর্বের গলপ শানতে বেশ ভালো লাগে। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক কাঠ-খড পোডানোর পর ৪৩ সালের গোডাতে তিনি প্রথম সিনেমায় অভিনয়ের স্থোগ পেলেন। শ্রীগ্রনময় বন্দ্যোপাধ্যায় তথন ইন্টার্ন টকিজের হয়ে শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাপারীর' উপন্যাসটির ছবি তুলছিলেন। সেই ছবিতে পরিচালক মশাই কমলবাব কে বিনা মন্ধ্ররীতে মিস্টার তপেশ বোস বলে একটি ছোটু ভূমিকায় অভিনয় করতে দেন। এর কিছুদিন পরে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্টার থিয়েটারে 'কেদার রায়' নাটকে মকুট রায়ের ভূমিকায় প্রথম পেশাদার মণ্ডে নামলেন। বেতন মাসিক ৫০ টাকা। যাই হোক তাতেই কলকাতায় পাকাপাকি বাসের বন্দোবস্ত হল। তার পর আঞ্চ অর্বাধ কমলবাব, 'স্টার', 'মিনার্ভা' ও 'শ্রীরপ্সম'-এ গোটা কুড়ি নাটকে, তাছাড়া নানা প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রায় গোটা চল্লিশেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

মণ্ড আর ছবিতে অভিনরের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কমলবাব্ মণ্ডাভিনয় বেশি পছন্দ করেন। এর প্রধান কারণ, তাঁর মতে, অভিনেতা আর দর্শকের সম্বাধ্যা রংগমণে খ্ব নিবিড় আর নিকট। তিনি বলেন, 'স্বীকার কর্ন আর না কর্ন প্রত্যেক অভিনেতাই দর্শকের কৃপাপ্রাধা। ভালো অভিনয় হলে অমনি হাতে হাতে দর্শকের তারিফ পেলে মনটা যে কি খ্রিশতে ভরে ওঠে বলা যায় না। ছবির অভিনয়ে অভিনেতা এই খাঁটি আনন্দটি কখনোই পান না। তাছাড়া মণ্ডে অভিনেতার সন্যোগ ঢের বেশি, অনেক সহজ্ঞ ও স্বাধীনভাবে অভিনয় করা যায়। ক্যামেরার সামনে অভিনয়ে এখনো আমাদের দেশে এত কড়াক্রড়ি, এত বাঁধন রয়েছে যে অভিনরের সহজ্ঞ ভাবটাই নন্ট হয়ে যায়, অভিনয় করে আনন্দ হয় না।'

এই অন্যান্য নানা কারণ ছাড়া চলচ্চিত্রের অভিনয়ে কমলবাব্র বীতরাগ হওয়ার একটা প্রধান কারণ কথায় কথায় বোঝা গেল। তাঁর কাছে শোনা গেল যে কিছ্বদিন আগে এক সঙ্গে তাঁকে ছ'টা ছবিতে কাজ করতে হচ্ছিল। সেই ছ'টা ছবিতেই তাঁকে ভিলেন সাজতে হয়। কবে কোন এক পরিচালকের প্রথম থেয়াল হয় যে দ্বর্দান্ত, ফান্দবাজ বা নির্দয় লোকের চরিত্র অভিনয়ে তাঁকে ভালো মানাবে আর তিনি তা অভিনয়ে প্রমাণও করেন। তার পর সে চক্র থেকে আজও তিনি পার পাচ্ছেন না এই তাঁর মহত আক্ষেপ। পার যে আর পাবেন সে আশাও কম। কারণ আজকাল অনেক প্রযোজকই কান্টিং-এর একটা সোজা উপায় বের করে ফেলেছেন। গল্পে কোনো থারাপ লোক থাকলেই তার জন্য রয়েছেন কমল মিত্তির, গেব্রো লোক বা তড়বড় করে কথা-কওয়া লোক হলেই জহর গাংগাবলি, ইংরিজি ব্রকনী-নবীশ বা কেতাদ্রহত হলেই ছবি বিশ্বাস আর ন্নেহপ্রবণ বাবা বা সেই জাতীয় কিছ্ব একটা থাকলেই অহন্দির চৌধ্রনী।

কমলবাব্র কিন্তু খ্ব ইচ্ছে সিরিও-কমিক ভূমিকায় অভিনয় কবেন। কিন্তু আপাতত তার কোনো আশাই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বলেন রোম্যান্টিক চরিত্র অভিনয়টা তাঁর ধাতে সয় না, তাঁর চেহারা আর গলার স্বর নাকি প্রেমিকেব উপযুক্ত নয়। আজ অবধি তিনি যত অভিনয় করেছেন তার মধ্যে তলোয়ারকারের ভূমিকাই তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। এই বলিন্ঠ, তেজোদীন্ত মান্ধের চরিত্রকে মৃত্ করতেই তাঁর সত্যিকার আনন্দ লাগে। এ জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিম্বের সংগতি আছে বলেই হয়তো।

ব্যক্তিগত জীবনের কথায় কমলবাব্ বলেন যে আর পাঁচজনের মতোই তিনিও সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। শিকার আর বেড়ানোর তাঁর খ্ব শখ, কিল্তু বাড়িতে অন্ধ বাবা, বৃন্ধা মা, স্থাী ও কন্যাটিকৈ ফেলে বেবোবার উপায় নেই, বাপ-মা'য় একমায় ছেলে বলে এই অস্ববিধায় পড়তে হয়। তবে, আগে শিকারে বেরোতে তাঁব কোনো কন্ট ছিল না। এখনো মাঝে মাঝে বেবোন। তাঁর প্রিয় জায়গা হচ্ছে হাজ্ঞারিবাগের কাছাকাছি লেপোর জন্গালে। হাবা-বংশী বীরেব মতো এক সময় তিনি হরিণ আর পাখি শিকার করে বেড়াতেন। তার পর নিজের হাতে মাংস রেখে লোকজনকে খাওয়াতেন। মাংস রায়ায় নাকি ম্সলমান বাব্চিকেও টেক্কা দিতে পারেন কমলবাব্। মশলার ভাগ আর মাংস কষবাব ঠিক সময়টির তাঁর কখনো ভূল হয় না বলেই মাংস রায়া তাঁর হাতে অমন চমৎকার খোলে। বড় জানোয়ারের মধ্যে এখনো বাঘ শিকার করবার তাঁর সোভাগ্য হয়নি — ব্নো শ্রোর আর ভাল্লক দ্বারবার মেরেছেন। তবে চেহারাটা তাঁর বাঘ-শিকারীর মতোই। ছ'ফ্ট এক ইণ্ডি লম্বা, খোলা তরোয়ালের মতো খাড়া, সোজা, শক্ত গড়ন — এক ফোটা চার্ব নেই শরীরে। আর তাঁর চেহারার সঙ্গে খাপা খায় তাঁর অদ্ভূত উদাম আর কাজের ক্ষমতা।

আমাদের দেশের আরো অনেক বড় অভিনেতা অভিনেত্রীর মতো কমলবাব্কেও একই সপে অনেকগর্নল ছবিতে নামতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালে একবার তাঁকে এক নাগাড়ে তিনদিন, তিনরাত ছবির কাজ করতে হয়, সপে সপো থিয়েটারেরও। এতট্বকু বিশ্রাম বা এক ফোঁটা ঘ্ম সে কদিন তাঁর ভাগ্যে জ্যোটেনি। কমলবাব্ বলছিলেন যে এখন বােধহয় আর অত খাটতে পারবেন না। আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না।

কমলবাব্র ব্যক্তিষের মূল কথাটা আমাদের মনে হয় তাঁর সংযত, গোছালো মন। গিলপী, বিশেষত চলচ্চিত্রের অভিনেতা বলতেই আমরা একটি ঝোড়ো মান্য কলপনা করে নিই — যার বেশভ্ষার আর চুলে বিদ্রোহ, চোথে উদ্দ্রাণত দৃষ্টি, যার বেপরোরা মন প্রেমের জনা হাহাকার করছে। কমলবাব্ ঠিক এর উল্টো লোক। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, দৈনিদ্দন জীবন একটি ধীর খাতে চলে। এই স্থিরচিন্ততা, এই সংযমই বোধহর তাঁর সাফলোর সবচেয়ে বড় কারণ।

তাঁর বেশভ্ষা সাদাসিধে কিল্ফু পরিপাটি। কথায় বার্তায় উচ্ছনাস নেই, আধিক্য নেই, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলার চেন্টা নেই। অথচ কথা বলার এমন একটা ঢঙ আছে, কথায় এমন একটা রঙ আছে, তাঁর টিপ্রানী এমন ঝাঁজাল যে শ্নলে রীতিমতো মজা লাগে। আর তাঁর এই বলবার ভাগিটি আরো ভালো খোলে তাঁর চমৎকার দরাজ গলার গালে। মনে হয় মজলিস জমানোর তিনি বানি খাঁটি লোক একটি।

মজলিস জমানোর ইচ্ছাটা খ্ব প্রবল না হলেও, আরো নানা ব্যাপারে কমলবাব্র মনমেজাজ বেশ সেকেলে। আজকাল লোকের হাতে হাতে ঘড়ি উঠলেও, সমর-জ্ঞান অধিকাংশ লোকেরই বংসামানা। কমলবাব্ এ ব্যাপারে কিন্তু কথার এতট্কু নড়চড় করেন না। স্ট্ডিওতে পাঁচটার সার্টিং থাকলে তিনি হাজির হন কাঁটার কাঁটার পাঁচটার। লোকের সংখ্য দেখা করবেন কথা দিলে নির্ধারিত সময়ের এতট্কু দেরি হয় না। সময় সম্রশ্ধে এতথানি সচেতনতা প্রনো দিনের সাহেব-স্বোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

চা খাওয়ায় তাঁর বিশ্দুমাত রুচি নেই, যদিও ধ্মপান তাঁর প্রিয় নেশা। আমরা শ্বনে খুব অবাক হল্ম যে কমলবাবু জীবনে আমাদের এ যুগের জলসা-ঘর হোটেল রেন্ট্রেন্টগ্রেলায় ঢোকেনিন। একটা বড় হোটেলে ঢ্রুকলে, তিনি বলেন হয়তো বেরিয়ে আসার রাস্তাই তিনি খুজে পাবেন না। তাশ, পাশা, আন্ডা এসবও তাঁর পছন্দ না। বলেন যে দেশী, বিলিতি ক্ল্যাসিকাল সংগীতের রস থেকে তিনি বিশুত, কারণ ওদিকটা চর্চার তাঁর স্বুযোগ হয়নি। নাচেরও তিনি সমজদার নন। ছেলেবয়সে ছবি আঁকার শখ ছিল, রিঙন ল্যান্ডন্স্কেপ ইত্যাদি একে হাত মক্স করেছেন। আজকাল আর ছবি আঁকেন না বটে, তবে বড় শিলপীদের আঁকা ছবি দেখার শখ আছে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দেবীপ্রসাদ তাঁর প্রিয় শিলপী। বাড়িতে সময় কাটানোর জনা বই পড়া অভ্যাসটা তাঁর আছে। বিশ্বমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,

শরংবাব্ আর ক্রম্প্রিডরের মধ্যে নজর্ল ও তারাশঞ্চরের লেখার তিনি বিশেষ ভক্ত। কাজকর্মের পর তাঁর অভ্যাস হাওয়া-থেতে বের্নো। প্রায়ই তিনি সপরিবারে গণ্গার ধারে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে, ফরাস পেতে গড়গড়া নিয়ে বসে সম্প্রাটা কটিয়ে আসেন।

থিয়েটার বায়স্কোপের কথা উঠতে কমলবাব্ বললেন দর্শক হিসাবে ও দ্টি জায়গায় তাঁর যাতায়াত খ্ব ঘনঘন নয়। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে আলমগীরের ভূমিকায় শিশিরবাব্র অভিনয় তিনি প্রথম দেখেছেন মাত্র মাস কয়েক আগে যখন শিশিরবাব্র সংগা 'গেস্ট স্টার' হয়ে অভিনয় করছিলেন। চলচিত্রের মধ্যে দেশী বিদেশী দ্ই-ই দেখেন। বিদেশী পরিচালকদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপরা, ভিক্টর স্যাভিল, জন ফোর্ডকে তাঁব পছন্দ, অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে পল ম্নিন, রোনাল্ড কোলম্যান, ফ্রেডরিক মার্চ, গ্রেটা গার্বো, গ্রিয়ার গার্সন আর ইনগ্রিড বার্গম্যানকে ভালো লাগে। আমাদের পরিচালকদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে শ্রন্থা আছে শ্রীপ্রমথেশ বড়্য়া, শ্রীদেবকীকুমার বস্ব ও শ্রীপ্রফর্ক্স রাথের ওপরে। সহযোগীদের মধ্যে তাঁর কাছে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল আর বিকাশ রাযের অভিনয় খ্ব ভালো লাগে, আর অভিনেত্রীদের মধ্যে তাঁর মতে শ্রীমতী মলিনা, শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ও শ্রীমতী স্প্রভা ম্থাজি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

কমলবাব্রর বয়স এখন মাত্র আটতিশ। মানুষের কর্মজীবনের এটা শুরু বললে ভুল হয় না। নিজের ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে জিগগেস করাতে কমলবাব, বলেন যে পরের হয়ে অভিনয় করা ছাড়া নিজে একটা থিয়েটার চালানো আর ছবি তোলায় তাঁর আগ্রহ আছে। নিজে যদি কখনো ছবি তৈরি করবার সুযোগ পান তা হলে এমন-ভাবে বে'ধে ছে'ধে নামবেন যাতে তা সার্থ'ক হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি এমন গল্পে হাত দেবেন যাতে নতেনত্ব আছে। এ ব্যাপাবে অঞ্চ কষে কিছু, বলাটা ভল হতে পারে জেনে তিনি বলেন যে তাঁর গলেপ মোটামটি থাকবে তিনভাগ অ্যাকসন আর একভাগ কথা। তাঁর মতে ঝাড়ি ঝাড়ি কথা থাকাই আজকের বাংলা ছবিতে একটা বড দোষ। এত কথা থাকার ফলে ছবির প্রাণ আর গতি জিনিসটা এমন म्लथ रात भए य जात तम वाश्ना ভाषी ছाড़ा আत कि भान ना। क्यनवाद, य ছবি তুলতে চান তা ভাষাশ্তর না করেই অবাঙালীদের দেখানো চলবে। নিব্রে অভিনেতা বলে ছবি তোলার ব্যাপারে কমলবাব, এমন কতকগ,লি ব্যবস্থা করতে চান যাতে অভিনেতা অভিনেতীদের আজকের সাধারণ অস্কবিধেগর্নল দ্রে হতে পারে। তাঁর মতে প্রথমত তাঁদের শারীরিক সূত্র্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয়ত ছবির গল্প, আর যার যার চরিত্র, অভিনয়ের আগেই পরিম্কার ভাবে বোঝবার সুষোগ দেওয়া দরকার। তা ছাড়া দরকার ছবি তোলার আগে একটা শট ভাগ-করা পুরো স্ক্রিণ্ট থাকা। এভাবে তৈরি হয়ে স্ট্রভিও আর বাইরের বাস্তব 285

পরিবেশ মিলিয়ে ছবি তুলতে পারলে তার সাফল্যের আশা অনেক বেশি তা নিঃসন্দেহ।

এই সব আশা-আকাঞ্চার কথা বলে কমলবাব্ শেষে বললেন যে এগালি তাঁর কাছে এখনো স্বপ্নের মতো। তবে অভিনয়-জ্ঞীবন যখন বেছে নিয়েছেন এই পথ ধরেই তাঁকে চলতে হবে আর তাঁর যথাশন্তি চেন্টা করবেন তিনি সেই অভিনয়-জ্ঞীবনের মর্যাদা রক্ষা করতে। অভিনেতার জ্ঞীবন একদিক দিয়ে বড় ট্র্যাজিক। একটা লোক সারা জ্ঞীবন ধরে রঞ্জমণ্ডে আব্হোসেনী করে মৃত্যুর পর দেখা যায় তাকে পোড়াবার পর্যণত প্রসা নেই। তাই কমলবাব্ চান যে জ্ঞীবনে যেন তিনি ইহকালের এই সংস্থানটাকু করে যেতে পারেন।

কথাটা কমলবাব্ এমন কর্ণ করে বললেও তিনি নিশ্চরই জ্ঞানেন বে তাঁর আশা আকাশ-কুস্ম মাত্র নয়। তাঁর নিজের জীবনই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর অভিনয়-জীবনের এই তো প্রথম পর্ব। তাঁর উদ্যম আছে, সততা আছে, উপরন্তু ক্ষমতা আছে। আমাদের তাই দ্ঢ় বিশ্বাস কমলবাব্র পক্ষে লক্ষ্মী ও কলা-লক্ষ্মী — দ্ই দেবীরই প্রসাদ-লাভ অনিবার্ষ।

বছর তিনেক আগে বিকাশ রায় যথন চলচ্চিত্রে যোগ দেন তথন বিকাশ রায় কিন্তু আর পাঁচজনের মতো তাঁকে আত্মইটেরেরের কাছে বাধা পেতে হর্মন। বরং পিতা য্গলিকিশাের রায় আর বিকাশবাব্র স্থা দ্জনেই তাঁকে উৎসাহ দিরেছিলেন। ১৯৪৭ সালের 'স্বাধানতা দিবসে' য্গলিকশােরবাব্ হঠাৎ হৃদ্যক্র বিকল হয়ে মারা যান। প্রের নাম যশ তিনি দেখে যেতে পারেননি কিন্তু বিকাশবাব্র তাঁর আশা-আকাঞ্জা প্রণ করেছেন। এত অল্পদিনে তাঁর মতো প্রতিষ্ঠা লাভ খ্র কম অভিনেতার ভাগােই সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যেই দর্শক আর সমালােচকেরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চম্খ। তাঁর সহক্মীরা তাঁকে ভালােবাসেন, শ্রুন্ধা করেন, ছবির বাবসায়ীরা তাঁকে চুক্তিবন্ধ করতে উৎস্ক্র।

এই অসাধারণ সাফল্যের ম্লে আছে বিকাশবাব্র ব্যক্তিত্ব আর তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টা। বিকাশবাব্র সহপাঠী বন্ধ্রা তাঁর কথা উঠলে বলেন লেখাপড়ার তিনি চিরকালই চোখা ছিলেন, গ্রন্থকটি না হয়েও সসম্মানে পরীক্ষা পাশ করতে তাঁর কোনো কালে বেগ পেতে হত না। লেখাপড়ার বাইরেও নানা ব্যাপারে তিনি বরাবরই চটপটে ও উৎসাহী ছিলেন। বি. এ. পাশ করে বিকাশবাব্ আইনের ভিগ্রী নেন, কিল্তু শামলা এ'টে আদালতে বেরোননি কখনো। তবে ওকালতি করলেও পসার জমাতে কত্ব হত না। কেন না বিকাশবাব্ বখনই যাতে হাত দিয়েছেন প্রায় সব সময়েই তা ভালোভাবে করতে পেরেছেন।

ভালোভাবে করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে ধৈর্য ধরে লেগে থাকা, মন বসিয়ে কান্ধ করা — এ তাঁর ধাতে নেই। কর্ম জীবনের প্রথম দিকে বিকাশবাব, বিখ্যাত এক বিলিতি বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে চাকরি নেন। কাজকর্ম দেখে অফিসের বডকর্তারা খুব খুনি। সহকমীরা বুঝলেন যে তাঁর উন্নতি অনিবার্ষ কিন্তু বিকাশবাব্ কাজ ছেড়ে দিলেন, ঢ্কলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। সেই সময়ে লোকে প্রথম বিকাশবাব্র নাম শ্বনল। বাঁধা কাজ ছাড়া বিকাশবাব, প্রায়ই বেতার নাটক বিভাগে নাটক লিখতেন, প্রযোজনা, অভিনয়ও করতেন। স্থান্দর কণ্ঠস্বর, স্থান্সবর্ট বাচনভাগ্য আর অভিনয় ক্ষমতার গুণে বিকাশবাব, ক্রমে রেডিওর একজন প্রিয় অভিনেতা হয়ে দাঁড়ালেন। বেশ চলছিল। হঠাৎ তিনি রেডিওর চার্কারও ছেড়ে দিলেন। বেতার নাটকের অভিনেতা, প্রযোজক. আর লেখক হিসেবে রেডিওর সংগে তাঁর যোগসত্র এখনো একেবারে ছিল্ল হয়নি বটে, কিন্তু সে বাইরে থেকে। আবার কিছু, দিন আর একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানি। আবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের রেট জানা, রকের স্ক্রীন ঠিক করা, তেলের গুণকীর্তান, টানকের স্লোগান আর পাখার জয়গান। এ পর্বাও র্বোশাদন চলল না। চাক্রিতে ঢোকবার আগে এক ফাঁকে বিকাশবাব, একবার ব্যবসাতেও নের্মোছলেন। বাড়িতে কল বসল, কারিগর এল, তৈরি হল রাশ রাশ শোলার ট্রপি। কাগজ কলমের প্ল্যানে কোনো ফাঁক ছিল না। কত লোক ট্রাপর ব্যবসা করে ঘরবাড়ি তলেছেন কিল্ড বিকাশবাব্রের ভাগ্যে ট্রাপি বেচে টাকার মূখ দেখা হল না, বাড়িতে জমে উঠল পাহাডপ্রমাণ শোলার ট্রপি। বহুটোকা গচ্চা দিয়ে কারবার তলে দিতে इस ।

শেষে ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে নতুন করে বেকার হলেন বিকাশ রায়। কিছ্দিন পরে আবার যথন কাজের খোঁজে ঘ্রের বেড়াচ্ছেন হঠাৎ একদিন দেখা
জ্যোতির্মায় রায় মহাশয়ের সংগা। এর পরই বিকাশবাব্রেক 'অভিযাত্রী' ছবিতে
চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসাবে প্রথম দেখা গেল। 'অভিযাত্রী'তে একটা ছোট্ট ভূমিকায়
বিকাশবাব্র অভিনয় দেখে এক অখ্যাত কাগজের ছম্মনামী সমালোচক লিখেছিলেন
যে নায়িকার মেজদার ভূমিকায় নবাগত বিকাশ রায়ের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আশা
বার্থ হয়নি। 'অভিযাত্রী'র পর বিকাশবাব্রের অভিনীত আরো দশখানা ছবি দেখানো
হয়েছে। প্রত্যেকটি ছবিতেই বিকাশবাব্র অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের তারিফ
পেরেছে। এখনকার নতুন অভিনেতাদের মধ্যে বিকাশবাব্ নিঃসন্দেহে শ্রেন্ঠ আসনের
অধিকারী, অভিজ্ঞ অভিনেতাদের সংগাও তাঁর অভিনয়ের অনায়াসে তুলনা চলে।
অথচ অনেক বিখ্যাত চিত্রাভিনেতার মতো বিকাশ রায় কখনো মণ্ডে অভিনয়
করেননি, কোনো নাট্যগ্রের কাছেও তাঁর শিক্ষানবিসীর সোভাগ্য হর্যন। তাঁর
অভিনয়ে হাতে থড়ি হয়েছে বেতারে, যেখানে অভিনয় শৃধ্র কথার উপর নির্ভর
করে, যার সংগ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সবচেয়ে বোধহয় কম সাদৃশ্য আছে।

মণ্ডে কখনো নামেননি বলেই হয়তো বিকাশবাব্র অভিনয় এত সহন্ধ, স্বাভাবিক; কারো কাছে শিক্ষানবিসী করেননি বলেই বোধহয় তাঁর অভিনয়ে নিজ্ঞস্ব বৈশিষ্টা এত স্ক্রপষ্ট; বেতার নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন বলেই নিশ্চয় তাঁর বাচন-ভিগ্গ এমন শ্রুতিমধ্রে।

তা ছাড়া একটা প্রধান কথা হল এই যে অভিনয়ে সফলতা অর্জন করতে হলে, কোনো চরিত্রকে জীবন্তভাবে ফ্টিয়ে তুলতে হলে, অভিনেতার পক্ষে সেই চরিত্রকে স্কৃপণ্টভাবে বোঝা দরকার। কি করছি ও কেন করছি পরিচ্কারভাবে না জানলে অতি কুশলী ব্যক্তির পক্ষেও একটা চরিত্রকে প্রাণ দেওয়া সম্ভব নয়। বিকাশবাব্র, ঠিক এই চেন্টাই আছে — আছে জানবার আগ্রহ, বোঝবার ব্দিধ, ফলে করবার ক্ষমতা। তাই 'মায়াজাল'-এর বার্থ প্রেমিকের অভিনয় এত প্রস্ফাট; 'ভূলি নাই'-এ ভেঙে-পড়া বিশ্বাসঘাতক সন্তাসবাদীর অভিনয় এত ব্যথাতুর, এত মর্মান্তিক; 'দিনের পর দিনে'র দ্বত্ব দ্টেচিত্ত ব্দিধজীবীর্পে তিনি এত জ্বোরালো এত প্রাণবন্ত।

বিকাশবাব্র মতে এ যাবং যত বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে 'ভূলি নাই'-এর স্থান তার মধ্যে সর্বোচ্চে। তিনি নিজে এই ছবিতে অভিনয় করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছিলেন এবং তাঁর মতে এতে তাঁর অভিনয় হয়েছিল সবচেয়ে ভালো। বহ্দের্শক ও সমালোচকই একথায় সায় দেবেন।

চলচ্চিত্রে বিকাশবাব্রকে প্রেমিকের ভূমিকায় নামতে হয়েছে একাধিকবার। প্রেমিকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন : প্রেমিকের ভূমিকায় বিকাশবাব্র অভিনয় করা ব্থা, কেন না তাঁর মতো চেহারার লোকের সন্তেগ কোনো মেয়েই প্রেমে পড়তে পারে না। ঘটনাচক্রে বিকাশবাব্র সন্তেগ ভদ্রলোকের সাক্ষাং হয়। শোনা যায় বিকাশবাব্র তাঁর ভূল শোধরাবার চেন্টা কর্রছিলেন এই বলে যে জাঁবনে অন্তত আড়াইশো মেয়ে নাকি তাঁর প্রেমে পড়েছে, প্রয়োজন বোধ করলে সমালোচক খোঁজ নিতে পারেন, তিনি ঠিকানা দেবেন।

সে যাই হোক, সাধারণভাবে দেখলে তাঁর চেহারা হয়তো স্কার নয়। তাঁর রঙ ফ্যাকাশের উল্টো, শরীরে মেদ নেই, ম্থে আদ্বের দ্লালের ভাব খাঁজে পাওয়া বার না। তবে চোখে ম্থে তাঁর যে ব্দিধর ছাপ আছে তা মোটেই বারোয়ারি নর। আর তাঁর মাজিত মনের পরিচয় তাঁর স্চার্ বেশে, তাঁর পরিমিত ঝকঝকে কথাবার্তার, তাঁর আচার-বাবহারে।

বিকাশবাব্বে যাঁরা ভালোভাবে চেনেন তাঁরা জানেন যে বিকাশবাব্ শাধ্য ভদ্র নন, ব্নিমানও। তার চেরে বড় কথা হল তিনি কল্পনাপ্রবণ, থেরালী। স্কুলের বন্ধ্বদের সপো আজও তিনি নির্মাত আভা দেন। ছেলেবরেসে যে মেরেদের সপো খেলাধ্বলা করেছেন, কৈশোরে যাঁদের উপহার দিয়েছেন বই আর চকোলেটের বারু, আজও তাঁরা তাঁর প্রির বান্ধ্বী। স্বকিছ্ম মিলিরে বিকাশবাব্র মধ্যে এমন একটা ১০(৫৮)

আকর্ষণী ক্ষমতা আছে যে, একবার যে তাঁর পরিচর পেরেছে, তাঁকে জেনেছে, তাঁরা তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেনি।

বিকাশবাব্ যে জাতের, যে রহুচির, যে মহলের লোক আজকের বাংলা চিত্র জগতে তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। মনের দিক থেকে তিনি একেবারে আধহ্নিক। স্কুল-কলেজে কবিতা লিখেছেন। পরবতী জীবনে কবিতা না লিখলেও লেখার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। নাটক আর কাব্য তাঁর প্রিয় পাঠ্য হলেও, গুলেথ তিনি সর্বভুক। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, পরবতী দের মধ্যে তাঁর প্রিয় লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর টৌবলে আধ্নিক বাংলা কবিতা, এলিয়ট এমন কি এজরা পাউন্ড-এরও সাদরে স্থান হয়। তাঁর লাইরেরির তাকে আরো প'চিশ রকম ভারী মোটা গ্রহ্গান্ডীর বইয়ের পাশে পাবেন লহেস্ ক্যারল-এর 'অ্যালিস্ ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' আর 'প্রু দি লহ্নিং ক্লাস', স্কুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' আর 'আবোল তাবোল'। স্বীকার করতেই হবে পরিণত ব্লিখ আর স্বর্হির এর চেয়ে ভালো সাটি ফিকেট হয় না।

বই কেনা আর বই পড়ার নেশার মতো ছবি দেখারও নির্মামত অভ্যাস আছে তাঁর। বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর যেমন নেই অহেতুক বৈরিতা, তেমনই নেই অকারণ আগ্রহ। বাংলা ছবির চ্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতন হলেও তিনি তার ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন। ইংরিজি ছবিও ঘন ঘন দেখার অভ্যাস। আর ইংরিজি ছবির মধ্যে 'টার্জান' সম্পর্কে, তাঁর নিজের কথায়, 'বিশেষ দৌর্বল্য' আছে। কিন্তু তাঁর মনে স্বচেয়ে গভাঁর রেখাপাত করেছে অরসন ওয়েলস-এর 'সিটিজেন কেন' ছবিখানা। নিজে তিনি 'সিটিজেন কেন'-এর নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন — এই স্বন্দ তিনি নাকি প্রায়ই দেখে থাকেন।

বিকাশবাব্র এই কথার মধ্যে কেউ হয়তো আত্মন্ডরিতার ছাপ দেখবেন। কারণ 'সিটিজেন কেন' হচ্ছে সেই ধরনের দ্র্মদ লোক যাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজ্ঞের সত্যিকারের প্রতীক, অর্থ ও শক্তির জন্য সমস্ত কিছ্র উপেক্ষা করে সমাজ্ঞের শীর্ষ-স্থান যাঁরা অধিকার করে আছেন। আত্মন্ডরিতা বিকাশবাব্র আছে কিনা বলা শক্ত তবে আত্মপ্রতায় আছে তাঁর যথেক্টই। 'সিটিজেন কেন' ছবি তাঁর যে এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে যেসব মার্কিন ছবি বহুদিন সমরণীয় হয়ে থাকবে তার মধ্যে 'সিটিজেন কেন' অন্যতম। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের বড় বড় চিত্রপরিচালকেরা বার বার স্বীকার করেছেন যে তাঁরা নিজেরা গভারভাবে এই ছবি শ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, অরসন ওয়েলস তাঁদের সাহাষ্য করেছেন নতন রসের উৎসের, নতন পথের সন্ধান দিতে।

বর্তমান প্রথিবীতে কোনো দেশের পক্ষেই কোনো ব্যাপারেই বহি জ্বগতের প্রভাব কাটিয়ে নিঃসম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, চলচ্চিত্রের পক্ষে একথা আরো সত্য। আমাদের দেশে বারা অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে ইণ্গ-মার্কিন ছবির খারাপ দিকগ্লোর অন্ধ অন্করণ করেন, তারাই সবচেয়ে বেশি অভিনবত্বের ধ্রো ধরে চিংকার করেন। বিকাশ- বাব্র মতে তাই বাইরের প্রভাব ধখন আসবেই, তখন অজ্ঞানে না এসে সজ্ঞানে, মন্দ না এসে ভালো জিনিসট্কু আসাই ভালো। বিদেশের ঠাকুর খেলে দেশের কুকুর-ধরার মধ্যে বিকাশবাব্ বিচক্ষণতা দেখেন না।

বিকাশবাব্র এই কথাগুলো ভেবে দেখার মতো। বাইরের জ্বাং থেকে বদ্যগত কৌশল, চলচ্চিত্রের আশিগক, শিলপস্ভির উপায়গুলো বাদ আমরা চোখ মেলে দেখেশুনে নিতে পারি তা হলে তাই দিয়েই আমাদের নিজেদের দিশি ছবির বিশিষ্ট ভাষা গড়তে পারব, নিজেদের জাতীয় জীবনের সন্তাকে বথার্থ রূপ দিতে পারব, সগোরবে তুলে ধরতে পারব প্রিবীর সামনে। এবিষয়ে নতুন পথের সন্ধান বারা দিতে পারবেন, আমরা আশা করি বিকাশ রায় তাঁদের মধ্যে একজন।

## প্রাথমিক পরিচয় আর নমস্কার বিনিময়ের পর দ্বজনে ক্রাভি ভট্টাচার্য একট্কাল চুপ করে রইলাম। তারপর অভিবাব, আমার দিকে তাকিয়ে মৃদ্ হাসলেন, বললেন — 'থ্ব শন্ত প্রশন করবেন না যেন, ঘাবডে যাব।'

অবশ্য ঘাবড়ে যাওয়ার মতো চেহারা অভিবাব্র মোটেই নয়। ঋজ্ব দীর্ঘ স্বাস্থাবান দেহ. উজ্জ্বল বৃদ্ধিদীপত চোখ।

হেসে বললাম, 'আমি প্রশ্ন করতে আর্সিনি, আলাপ করতে এর্সেছি। তব**্ আর্পিন** একট্ব ঘাবড়ে গেলেই আমার সর্বিধা হয়।'

অভিবাব, হাসলেন, 'তাই নাকি? কেন বলান তো?'

বললাম. 'নেতারা আর অভিনেতারা ঘাবড়ে না গেলে সত্যকথা বলেন না।'

অভিবাব, এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর সিগারেটের কোটোটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে গদ্ভীর মুখে বললেন, 'তাহলে আপনি নিজেই এতক্ষণ মিথাকেথা বলছিলেন। আপনি আলাপ করতেও আসেননি, গল্প করতেও আসেননি। এসেছেন তথ্য সংগ্রহ করে নিতে। বেশ, বের কর্ন আপনার নোট ব্ক, লিখ্ন আমার নাম — শ্রীঅভি ভট্টাচার্য, পিতার নাম সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, সাকিন রাজসাহী, বরস তিরিশ। হ্যাভ্ ইউ ফিনিশভ্?'

আমি সকোতৃকে অভিবাব্র দিকে তাকিরে ছিলাম। ফ্টবল আর ক্লিকেটে তাঁর আসক্তি আছে শ্নেছি, কিন্তু প্রথম সাক্ষাংকারীর সঞ্জেও যে তিনি খেলায় মেতে উঠতে পারেন তা চাক্ষ্য দেখলাম।

অভিবাব, আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভশ্গিতে বললেন, 'ওকি, আপনি এখনো নোটবকে বার করেননি যে?'

বললাম, 'আমার নোটব্বকের দরকার হয় না।'

অভিবাব, বললেন, 'বলেন কি! মনে মনে সব মুখস্ত করে নেবেন? কিন্তু যদি ভূল হয়?'

বললাম, 'হয় তো হল। খাঁটি তথ্যের ওপর আপনার তো অনুরাগ নেই।'

অভিবাব, বললেন, 'সর্বনাশ। তাই বলে সেই বিরাগটা কি আমার নিজের ওপরই চালাতে বলেন নাকি আপনি। ধর্ন, আমি উ'চু পাঁচ ফিট দশ ইণ্ডি, ওজন এক মন চোঁত্রিশ সের, মনের ভূলে আপনি ফিগারে এমন গোলমাল করে দিলেন যে, যারা আমার ছবি দেখেনি তারা আমাকে একটি বে'টে, মোটা, গদাই গণেশ বলে ভেবে রাখল। ভিরেক্টাররাও যদি তাই ভাবেন তাহলেই হয়েছে আর কি!

হেসে বললাম, 'তবেই দেখনন। তথাকে যতথানি অকিণ্ডিংকর বলে ভেবেছিলেন আসলে তা ততথানি অকিণ্ডিংকর নয়। পান থেকে চুন খসলে কোনো কোনো সময় বিশ্ববহুমাণ্ডই খসে পড়ে। সংসারে রিপোর্টারেরও প্রয়োজন আছে, তার নোট-ব্রকটাকেও একেবারে অদরকারী বলে ফেলে দিতে পারেন না।'

অভিবাব আপত্তি করে উঠলেন, 'কে ফেলে দিতে চাইছে? কে বলছে অদরকারী? আমি আগের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি মশাই, খাট স্বীকার করছি। বের কর্ন আপনার নোটব্বক। আমি শান্ত বালকের মতো বলে ধাই, আপনি স্ববোধ রিপোর্টারের মতো লিখ্ন।'

অভিবাব, সিগারেট ধরিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শরীরের ভঞ্গিতে একট্ন শিথিলতা আনলেন।

মাথা নেড়ে বললাম, 'দেখন ঠিক তাতে আমার কাজ হবে না। তাছাড়া রিপোর্টারের পক্ষে যতই ওকালতি করি না কেন, জাত রিপোর্টার আমি নই। তার চেয়ে আপনি বরং আপনার জীবনের গলপ বলন।'

অভিবাব, সোজা হয়ে বসলেন, 'এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই আপনি আমাকে ঘাবড়ে দিছেন। যখন তখন ফরমারেস করলেই বৃঝি গল্প বলা যায়? তা যায় না। নিজের জীবনেরও না, পরের জীবনেরও না, তার চেয়ে রিপোর্টারকে তথ্য যোগানো বরং অনেক সহজ্ব।'

চাকর ভিতর থেকে চা নিয়ে এল। পাওয়ামাত্ত আমি চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। অভিবাব্ কিল্ডু সপ্সে সপ্সে তাঁর চায়ে চুম্ক দিলেন না। খেলাচ্ছলে কাপটাকে একট্ একট্ ঘোরাতে লাগলেন স্লেটের উপর। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতম্খে বললেন, 'কি গল্প শ্নতে চান। অভিনয়ের গল্প স্তাহলে তো সেই ছেলেবেলা থেকে শ্রুর করতে হয়।'

'বেশ তো তাই কর্ন না।'

অভিবাব্ এতক্ষণে চায়ে চুম্ক দিলেন, 'আপনার কি অত সময় আছে? অর্থাৎ থৈয<sup>়</sup> '

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

অভিনয় ছেলেবেলা থেকেই শ্রু করেছিলেন অভিবাব্। কোনো পেশাদার বাতা থিরেটারে নর, পাড়ার ছেলেদের নিরে নিজেই দল বে'ধেছিলেন। গরমের ছুটিতে, প্জোর ছুটিতে তার মহড়া চলত। তথনকার দিনের সেই উর্জেলনা আর আনন্দের তুলনা হর না। সেসব নাটকের অভিবাব্ নিজেই ছিলেন ডিরেক্টার, নিজেই প্রধান অভিনেতা। বই নির্বাচনের ভারও সপ্গারা তার উপরই ছেড়ে দিতেন। বেছে বেছে নাটক বার করতেন অভিবাব্, রবাল্যনাথের মৃক্ট, ডাকঘর। সপ্গাদের খ্ব বে মনঃপ্ত হত তা নয়। তারা চাইত আরো রঙচঙ, রাজ রাজ্ঞড়ার প্রাচ্বর্গ, অক্ষাপ্রের কনবনানি। কিন্তু গোড়া থেকেই বালক অভির রবাল্যনাথকে ভালো লাগত। তার কবিতা তার নাটক ছাড়া বড় কিছ্ একটা মনে ধরত না। এই রবাল্যনার্রাগ অভিবাব্র আজও অক্ষার আছে।

অবশ্য আরো একট্ বড় হরে কলেঞ্জী থিয়েটারে বা পাড়ার শোখিন রঞ্চমঞ্চে অন্য সব নাট্যকারদের বইতেও নেমেছেন অভিবাব্। নেমেছেন 'কারাগার', 'পি ভবলিউ ডি', 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এ। কিন্তু তার এখনো ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের উপর। 'বিসর্জন'-এর রঘ্পতি, 'রাজ্ঞাবাণী' কি 'তপতী'র বিক্রমাদিত্যের মতো গভীর, জ্লাটল চরিত্রকে রুপায়িত করবার প্রবল ইচ্ছা আজও তার রয়েছে।

'কিন্তু সে স্থোগ শিগাগর আসবে বলে মনে হয় না , অভিবাব, আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের স্বে বললেন, 'আমাদের দেশ রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েছে, গান নিয়েছে কিন্তু নাটক এখনো ব্রুতে শেথেনি।'

বললাম, 'বোঝাবার চেষ্টাই কি তেমন করে হয়েছে? বাহোক, আপনার ক্ষেত্রে যোগাযোগটা কিন্তু বেশ মিলেছে। স্ক্রীনে নোকাড়বিই বোধহয় আপনার প্রথম বই?'

'হাাঁ,' অভিবাব, মৃদ্ধ হাসলেন, 'রবীন্দ্রনাথেই শ্বর্। সে হিসাবে নিজেকে ভাগ্যবান বলতে হয়। অবশ্য মূল নোকাড়বি আসলে নাটকই নয়; রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের উপন্যাসও নয়, তব্ব রমেশের চরিত্রে যেট্রক জটিলতা আছে—'

বললাম, 'বাইরে দেখে আপনাকে তো খ্ব সহজ্ঞ সরল বলেই মনে হয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেখছি খ্ব স্থাটিলতার ভক্ত।'

অভিবাব, মৃদ্র হেসে চুপ করে রইলেন।

বললাম, 'নোকাড়বিতে কাজ করে তাহলে আপনি খ্ব আনন্দ পেরেছেন?'

অভিবাব বললেন, 'তা পেয়েছি। সহক্মী'রাও বেশ ছিলেন, দিলীপকুমার, মীরা সরকার। এ'দের টিম ওয়ার্ক'-এ আমি সতি।ই খ্ব খ্লি হরেছি। তাছাড়া প্রথম বইতেই মনোমত ভিরেক্টার পেয়েছিলাম।'

'নোকাড়বির ডিরেক্টার কে ছিলেন? নীতিন বসইে তো?'

অভিবাব, বললেন, 'আজ্ঞে হাাঁ। দেশী ফিল্ম ডিরেক্টারদের মধ্যে ওঁকে আমার সবচেরে ভালো লাগে।'

'আর বিদেশীদের মধ্যে?'

অভিবাব, একট, হাসলেন। 'এইবার আপনার ভিতর থেকে খাঁটি রিপোর্টারি উ'কি দিছে। বিদেশীদের মধ্যে ভিক্টর ফ্রেমিং, জন ফোর্ড, ভিক্টর স্যাভিল-এর ডিরেকসন আমার ভালো লেগেছে।'

'আর অভিনয়? এখনকার বিদেশী অ্যাক্টর, অ্যাকট্রেসদের মধ্যে কাদের আপনার পছন্দ — এ কৌত্তল কি খুব অপ্রাসন্থিক হবে?'

অভিবাব, হাসলেন, 'অত ভদ্রতা করছেন কেন? আপনাদের কাছে কিছ্রই অপ্রাসণিগক নয়। তব্ তো ভালো আপনি জিগগেস করেননি কোন রঙের ফ্ল আমি ভালোবাসি, কোন সেল্পনের চুল ছাঁটাই আমার পছন্দ। খ্রব খ্যাতিমান না হলে বোধহয় এসব ডিটেল্ দেওয়ার স্বযোগ পাব না, কি বলেন?'

কিন্তু আমি কিছ্ব বলবার আগেই অভিবাব্ব অ্যাক্টার, অ্যাকট্রেসদের কথায় ফিরে গেলেন। বললেন এখনকার বিদেশী ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের মধ্যে ইনগ্রিড বার্গম্যানকেই তার সবচেয়ে ভালো লাগে। আর প্রব্রুষদের মধ্যে ভালো লাগে জ্বেমস স্ট্রার্ট, চার্লস বয়ার, রনাল্ড কোলম্যান-এর অভিনয়। জিগগেস করলাম, 'খ্ব সিনেমা দেখার অভ্যাস আছে নাকি?'

অভিবাব, বললেন, 'মোটেই না। ময়রায় কি সন্দেশ খায়?' তারপর একট্র হাসলেন, 'সিনেমায় খুব কমই যাওয়া হয়ে ওঠে।'

'কিম্ছু'— একট্র চুপ করে থেকে বললাম, 'অভিনয় করতে তো আপনি ভালোবাসেন।'

অভিবাৰ, বললেন, 'তা বাসি বই কি। অভিনয় তো কেবল আমার পেশা নয়, আমার নেশা, আমার শথ।'

হঠাং বলে বসলাম, 'এ শথটাকে আপনার পরিবারের সবাই কিভাবে নিয়েছেন?' অভিবাব, আবার একট্, গম্ভীর হলেন, 'এবার আপনার কোত্হল বৈঠকখানা থেকে অক্তঃপুরে ঢুকতে যাচ্ছে।'

'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—'

'আপত্তির বিশেষ কিছন নেই। আর সবাই যেমন, তেমন বাবা এই ফিল্মে নামাটাকে বিশেষ ভালোর চোখে দেখেননি। খনুবই আপত্তি করেছিলেন। গোঁড়া ব্রাহান্নণ, রাশ-ভারি জমিদার। ফিল্ম-জগতের আবহাওয়া সম্বন্ধে যেসব কথা তাঁর কানে গেছে ভাতে ছেলেকে এর মধ্যে ছেড়ে দিতে তাঁর মন সরেনি। তাঁর মত ছিল না।'

অভিবাব, ফের গম্ভীর হলেন।

পিতাপ্তের সংঘাতটা কতথানি তীর হরেছিল সে প্রশ্নটা চেপে গিয়ে বললাম, 'আত্মীয় বন্ধ্বদের মধ্যে এসম্বন্ধে আপনি কি কারও সাহায্য, কারও সমর্থনই পার্ননি?'

অভিবাব্র মুখের ভাব ফের স্নিম্ধ হয়ে এল, বললেন, 'তা পেরেছি। হিতেনদা আমাকে বধেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। ফিল্মে ঢ্রকিয়েছেনও আমাকে তিনিই।' 'তিনি কে?'

'হিতেন চৌধ্রী, আমার আত্মীয়। বহুদিন থেকে ফিলেমর ব্যাপারে সংশিল্পট আছেন।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

তারপর বললাম, 'আচ্ছা, অভিনয় ছাড়া শিল্পকলার আর কোন কোন দিক আপনার পছন্দ। যেমন ধরুন গান?'

অভিবাব, বললেন, 'হ্যাঁ, গান আমি ভালোবাসি।'

'নিব্ৰে গান তো?'

'তা গাই বইকি।'

'क्लमा ऐलमाय —'

অভিবাব, বললেন, না, ঠিক জ্বলসাঘরে না, তবে জ্বলঘরে বলতে পারেন। বাধরুমে।

হেসে বললাম 'বাধরুমে গান তো আমরা সকলেই করি। আচ্ছা, আপনার বেশি ভালো লাগে কোন শ্রেণীর গান?'

অভিবাব জবাব দিলেন, 'সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রবীন্দ্রসংগীত। বিশেষ করে তাঁর ক্র্যাসিকল্ সঙের আগেকার স্বরগ্লি।'

বললাম, 'আঁকা ছবি সম্বন্ধে আপনার উৎসাহ আছে?'

অনেকের ছবিই ভালো লাগে তার মধ্যে মনীষী দে, দেবীপ্রসাদের নাম করা যায়।

একট্ চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনার বিশেষ ধরনের হবি নেই কিছ্ ?' অভিবাব্ হেসে উঠলেন. 'ছবির পরেই ব্রি হবি? আপনি নিশ্চরই কবি-টবি কেউ হবেন। না হলে এমন মিল দিয়ে দিয়ে কথা বলছেন। না, টিকেট জমানো কি ঘ্রিড় ওড়ানো ধরনের কোনো হবি আমার নেই। তবে ঘ্রের বেড়ানোটাকে যদি হবি বলেন তা কিছ্ কিছ্ আছে।

वननाम, 'वारेदा काथा उ शिर्म नाकि?'

অভিবাব, মৃদ্ হেসে চুপ করে রইলেন। তারপরে ক্রমে অনেক কথাই বেরিয়ে পড়ল, মানে অনেক দেশের কথা। ঘ্রের বেড়ানো একটা মসত বড় বাতিক অভিবাব,র। ট্রেনে চাপবার স্বোগ তিনি বড় একটা হাতছাড়া করেন না। উত্তর-পূর্ব বঞ্গের ময়মনসিং, পাবনা, কুচবিহার থেকে শ্রুর করে বিহার, উত্তর প্রদেশ, সমৃদ্র উপক্রেলর বোন্বাই, করাচি অনেক ক্লায়গাতেই তিনি ঘ্রের বেড়িয়েছেন। ভারতের বাইরেও গেছেন কয়েকবার, ইরাক, ইরান পর্যাস্ত।

দেশের নামগ্রনিই কেবল শ্নলাম। স্রমণের গলপ আর শোনা হল না। তত সমর ছিল না। কিন্তু যে দ্বিট একটি কথা অভিবাব, বললেন তাতেই ব্রুতে পারলাম তার ঘ্রের বেড়ানোটা বিবাগী কি বৈরাগীর না, পরম অনুরাগীর। দ্ব চোখ খোলা রেখে তিনি বেড়িয়েছেন। পাহাড় আর সম্দু দ্বই-ই তাঁকে বিস্মিত করেছে, ম্বশ্ব করেছে। জ্বিগণেস করলাম, 'আবার শিগগির বের্বেন নাকি?'

অভিবাব হাসলেন, 'ইচ্ছা থাকলেও এখন আর উপায় নেই।' 'কেন?'

অভিবাব, বললেন, 'আপাতত চলচ্চিত্রই তো অচল করে রেখেছে। কতকগরলো কন্যাক্টে বাঁধা পড়ে গেছি। নড়বার জো নেই।'

'নৌকাড়ুবি'র পরে আরো অনেক বইরে কাজ করেছেন অভিবাব,। 'দেবদ,ত', 'মারের ডাক', 'অশ্রনু', 'বিষের ধোঁয়া', 'চিতা বহ্নিমান', 'ভৈরব মন্দ্র'। কোনো কোনোটির কাজ শেষ হরেছে, কোনো কোনোটির সার্টিং চলছে এখনো।

চাকর এসে তাড়া দিল, 'চান করবেন না বাব, কত বেলা হয়ে গেল।' অভিবাব, হেসে বললেন, 'হোক, তুই অত বাসত হচ্ছিস কেন।'

কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার আমিও ব্যানত হয়ে উঠলাম, বললাম, 'এবার চলি। অনেক সময় নিলাম আপনার: হয়তো অনেকক্ষণ ধরে বিরক্তও করলাম।'

'প্রথিবীতে ফর্মালিটি ছাড়া আর কিছ্ততেই আমি বিরক্ত হইনে।' স্মিতম্বে বিদায় নমস্কার জানিয়ে অভিবাব জ্বোড় হাত কপালে ছোঁয়ালেন।

\*

### অভিনেতা হতে চান?

জে-আর্থার-রা। ক্ব-এর প্রতিষ্ঠানে অভিনয়ের জনা লোক নির্বাচনের ভার ডেভিড হেনলির উপর।
প্রতি সম্তাহে শতশত মেয়ে প্রব্ধ অভিনেতা হওয়ার বাসনা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন।
এ'দের মধ্য থেকে উপয্ত্ত লোক নির্বাচন করা কঠিন কাজ। হের্নাল খ্রেজ ফেরেন দৈহিক সৌন্দর্বের চাইতেও বাঁদের বাজিত্ব আর অভিনয়-প্রতিভা স্মুপট। তাই তিনি সংক্ষিত্ত কয়েকটি প্রশনাবলী তৈরি করেছেন। প্রতোক অভিনয়-অভিলাষীকেই এই প্রশনাবলীর জবাব দিতে হয়। মেয়ে প্রব্যের জনা একট যে দর্শটি প্রশন হের্নাল ঠিক করেছেন তা হচ্ছে এই:

- ১] দৈহিক শ্রী-র চাইতেও যেটা বেশি প্রয়োজন সেই আসল অভিনয়ের প্রতিভা কি আছে আপনার?
- ২] অভিনেতা হওয়ার জনা খ্ব কি চেষ্টা করেছেন ? শথের অভিনেতা-সম্প্রদায়ে অভিনয় করে অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু ?
- ভ] আপনার বিশিষ্ট কোনো বারিদ্ব
   আছে তো? না অন্য কোনো নামকরা
   অভিনেতার আপনি প্রতিচ্ছারা? (অন্য অভিনেতার প্রতিচ্ছারা হলে প্রয়োজন নেই।)
- ৪] কণ্ঠস্বরে আবেগ আছে? আকর্ষণ আছে?
- 6] উচ্চারণ স্কপন্ট, বধাষথ? কথার কোনো টান নেই তো?

- ৬) বিশেষ কোনো ঢং-এ কথা বঙ্গার ঝোঁক নেই তো?
- ৭] আর্পান জ্ঞানেন 'বাইরে থেকে ঘরে আসা' আর 'হঠাং এসে প্রবেশ করার' মধ্যে পার্থ ক্য কোথায়?
- ৮) চলতে ফিরতে, হাঁটতে বসতে সর্বদা স্কির ভাব রাখতে পারেন তো?
- ৯] বাজিম্বের সন্পো মিলিয়ে ঠিক রুচি-সংগত পোশাক পরেন তো?
- ১০] ধর্ন আপনি নির্বাচিত হলেন, দ্বছর কঠোর পরিশ্রম করে অভিনয়ও করলেন। তার পরেও অভিনয়-বিশারদ বিদ বলেন — 'পরিশ্রম করলে এ'র হতে পারে' — তা হলে তাঁর কথা মানবেন তো?

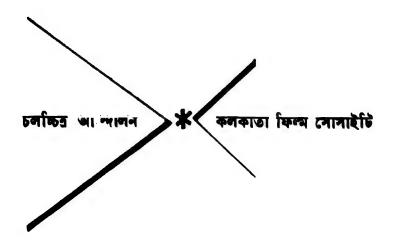

সিনেমা নিয়ে সভা-সমিতি করা ব্যাপারটা এখনো আমাদের দেশে প্রায় অপরিচিত। কালে ভদ্রে যা হয় তা নিতাশ্তই ব্যবসা-ঘটিত ব্যাপার, যেমন কাঁচা ফিল্মের ঘাটতি, চলচ্চিত্র জগতে ছাঁটাই সমস্যা কিংবা বোম্বাই আগত জাঁদরেল পরিচালকদের সম্মানের জন্য চা-সম্মেলনে বক্তা। সাহিত্য বা চিত্রকলা নিয়ে যেমন আলোচনা চলে, সম্মেলন হয়, বৈঠক বসে, গ্রুত্বপূর্ণ বই, প্রবন্ধ পত্রিকাদি বেরোয়, সিনেমার ক্ষেত্রেও যে তা হতে পারে এটা নাক-উ'চু শিক্ষিত মহলে হাস্যকর, ছাপোষা বাঙালীর কাছে অবিশ্বাস্য, সিনেমা-মহলের কাছে নিম্কুমা যুবকদের খামথেয়াল।

এক বছর আগেকার কথা বলি। সোসাইটির কাজে ক'দিন ধরে জনৈক সরকারি কর্মচারীর অফিসে হাঁটাহাঁটি করছি। দ্'তিনবার যাতায়াতের পর সাক্ষাতের সোভাগ্য হল। উচ্চপদম্ধ, উচ্চলিক্ষিত তদ্পরি সরকারি কর্মচারী। বে কাজে তাঁর ন্বারম্থ হয়েছিলাম তা সম্পন্ন করতে হলে আমাকে প্রমাণ করতে হয় বে সিনেমা জিনিসটা শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা কি সংস্কৃতির কোনো না কোনো কোঠার পড়ে। নানা নজির দেখিয়ে বহ্কণ আলোচনা করলাম। একট্ আশান্বিত হয়ে উঠছি, এমন সময় তিনি বললেন : 'দেখন মশায়, সে হয় না। সিনেমার সঞ্গে আট বা সায়ান্স, শিক্ষা বা কালচারের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্তা এন্টারটেইনমেন্ট ছাড়া সিনেমার মধ্যে আর কি আছে বলনে?'

আরেকটা ঘটনা বলি। জনৈক সভ্যেব বাড়িতে তেতালার ঘরে সোসাইটির আলোচনা-সভা বসেছে। একজন সভ্য দেরিতে এসেছেন, ঠিক কোথার সভা হছে জানেন না, ভাবছেন কাকে জিগগেস করে নেওয়া বার। এমন সময় দৃই হাতে দৃই জলের বালতি নিয়ে সি\*ড়ির মৃথে দেখা দিলেন এক ভদ্রমহিলা।

ভদ্রলোক : 'দেখন, এখানে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মীটিং হচ্ছে?' মহিলা : 'কিসের মীটিং ? ফিলিমের ? ওসব ফিলিম-টিলিম এখানে হর না।' ভদ্রলোক : 'কিন্তু আমাকে তো এই ঠিকানাই দেওয়া হয়েছে — দেখন তো এই বাড়িই কিনা!'

মহিলা : 'নম্বর তো এই বাড়িরই দেখছি।'

ভদুমহিলার ভ্রর্ কৃ'চকে উঠল। হঠাং তাঁর মনে পড়ল ওপরে কিছ্ লোকের জটলা দেখে এসেছেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে আমাদের সভায় বোমা ফেটে পড়ল যেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মহিলা কাংস্যাবিনিন্দিত কন্ঠে চিংকার করে উঠলেন : 'এসব ফিলিম-টিলিম এখানে চলবে না বলে দিচ্ছি। যত সব ইয়ে এসে জুটেছে —'

এই রকম নানা গণ্ডগোল দেখে বহু চেন্টায় বালিগঞ্জ পাড়াতে একটি ঘর ভাড়া করা হল। সেই ঘরে যাতায়াতের পক্ষে যে পথটা সুবিধের সেটা আবার মূল বাড়িওয়ালারও পথ। একদিন সভা যথন মাঝপথে পেণছৈছে তথন ঘরে হঠাং মূল বাড়িওয়ালার আবির্ভাব। তিনি শ্নেছেন আমরা নাকি ফিলিমের লোক। আমাদের দেখে এমনি বেশ ভদুই মনে হচ্ছে কিন্তু দ্বী-পুত্র নিয়ে তিনি বাস করেন, ফিলিমটিলিম তো এখানে চলবে না। বিশেষত যাতায়াতের পথ যথন একই। 'ধর্ন, আপনারা ঢ্কছেন, আর আমার দ্বী ওপর থেকে নামছেন, তথন যদি ক্যাশ্ করে তা হলে কি হবে?' এ ব্যাড়রও পাট চুকল। ছবি দেখেন এ ব্যাড়র সকলেই, মার ব্রুড়ো কর্তাটি পর্যন্ত। কিন্তু যাঁরা ছবি বানায় তাঁদের সংস্পর্শে আসা এশ্বের পক্ষে মানহানিকর।

এমন কি সিনেমাকারদের নিয়েও নানা ঝঞ্চাট আছে। তাঁদের অনেকে মনে করেন ফিল্ম সোসাইটিটা কোনো এক রকমের ব্যবসা, বিশেষত সিনেমাগ্রের মালিকদের এ সন্দেহটা বেশি। অন্যেরা তাচ্ছিল্য করেন, বলেন : 'ওসব ক্লাব-ট্যাব করে কিছ্ হবে না।' যাঁরা কিছ্টা বোঝেন তাঁরাও বলতে ছাড়েন না : 'বই-পড়া বিদ্যে আমরা ঢের দেখেছি। থিয়োরিতে সবই হয়।' থিয়োরির চর্চা করা, ভালো ছবিকে বিশেলষণের চোখে দেখা, সিনেমা সম্বশ্ধে বই পড়া, সে বিষয়ে লেখা কিংবা আলোচনা করার প্রয়োজন যাঁরা বোঝেন তাঁদের সংখ্যা এখনো অতিশয় কম।

উচ্চশিক্ষিত সরকারি চাকুরে, মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলা, বয়স্ক বাড়িওয়ালা, ফিল্মনির্মাতা-মহল — সিনেমা বিষয়ে মতামত মোটামর্টি সকলেরই এক রকম। দৃষ্টান্তগর্বলতে হয়তো বাড়াবাড়ি আছে মনে হতে পারে — সত্যি হলেও বিচ্ছিল্ল ঘটনা
সব সময় প্রেরা সত্যির হদিস দেয় না — সকলের মনোভাব হয়তো ফিল্ম সোসাইটির
প্রতি এতটা বির্পে নয়। কিছ্র কিছ্র সরকারী কর্মচারী, মধ্যবিত্ত বাঙালী ও সিনেমাকার
কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সভ্য আছেন। তব্ সব মিলিয়ে ফিল্ম-এব সামাজিক
প্রতিষ্ঠা এখনো সামান্যই, বাগানবাড়ির বৈঠকের আমেজটা এখনো লোপ পায়নি।
সিনেমার গ্রন্ম স্বীকার করার লোক এখনো নিতান্ত বিরল।

কিছ্বকাল প্রে চার্লস হার্ডে নামক এক ইংরেজ লেখক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সম্প্রতি-লব্বুণ্ড বিখ্যাত 'হরাইজন্' পত্রিকার তাঁর যে ভ্রমণব্রাণ্ড বেরোর তাতে ১৫৪ তিনি লিখেছিলেন : 'ক্যালকাটা ইঞ্জ এ সিটি হোয়্যার দেয়ার ইঞ্জ নো ফিল্ম সোসাইটি।' দ্বংখ করেই লিখেছিলেন। কেননা শিক্ষিত ইংরেজের দ্বভিতে ফিল্ম সোসাইটি ছাড়া আধ্বনিক শহরের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ লাগে না। ইংলন্ডে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং আর্মেরকায় অসংখ্য ফিল্ম সোসাইটি সর্বত্ত ছড়িরে আছে। তাদেরই সমর্থন আর সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে 'ব্টিশ ফিল্ম ইনস্টিটায়্ট', 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ ফিল্ম সোসাইটিস', 'ব্টিশ ফিল্ম একাডেমী'-র মতো বিরাট প্রতিষ্ঠান; প্রকাশত হচ্ছে 'পেগ্রেইন ফিল্ম রিভিউ' (অধ্বনা বাংসরিক), 'সিকোয়েশ্স', 'সাইট এন্ড সাউন্ড' ইত্যাদি পত্রিকা যাদের ম্ল্য নানা দেশের ফিল্ম মহলে বিপ্লেভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সব ফিল্ম সোসাইটির চেন্টাতেই সিনেমা বিষয়ে অসংখ্য বই আর পত্রিকাদির কার্টাত হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সিনেমার ভবিষাং বনিয়াদ। সিনেমা সম্বন্ধে অগ্রগামী চিন্তার সব চেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে ফিল্ম সোসাইটি।

অপরপক্ষে ১৯৪৭ সালের ৫ই অক্টোবর (চার্লস হার্চ্ছে এর আগে এসেছিলেন বলেই মনে হয়) কলকাতা ফিলম সোসাইটি পত্তন করার পর থেকে আমাদের পথেঘটে চলাই বিপদ হযে দাঁড়িরেছে। 'হাা মশায়, আপনাদের ফিলিম সোসাইটিটা কি ব্যাপার? ফিলিমের আবার সোসাইটি কিসের?' আরু প্রায় তিন বছর ধরে এই একই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি আমি আর সত্যক্তিং রায়। হয়তো অবহেলার স্বরে বলি : 'এই ছবি-টবি দেখি, বইপত্র পড়ি, আলোচনা করি। আর বলেন কেন, ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' উৎসাহী লোক দেখলে আরো বিপদ হয়, অফিস পোছতে বারোটা বেজে যায়, বাড়ি পোছতে রাত্তির। সারা প্রথবীতে সিনেমার যত কিছ্ব সমস্যা আছে সে সমস্ত কিছ্বর সমাধান করে পকেট থেকে সভ্য হবার কাগজপত্র বার করি, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই হয়তো দেয়ালে ঠেস দিয়ে লেখাজোখা হয়। সপ্রেগ সন্ধ্যে যদি চাঁদাটা আদায় হয়ে যায় তা হলে আরেকজ্বন সভ্য বাড়ে। নইলে অনেক সময় ছ' মাসের মধ্যে এই উৎসাহী ব্যক্তির চাঁদা বা চেহারা কোনোটাই নজরে পড়ে না।

গত প্রায় তিন বছরে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির খানিকটা নামডাক হয়েছে, অন্তত আমাদের অস্তিষ্টা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এখনো আমাদের উদ্দেশ্য বা ক্রিয়াকান্ড সম্বন্ধে স্পন্ট ধারণা অনেকের নেই। কাজেই সংক্ষেপে এই সোসাইটির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প আর সামাজিক শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে লোককে সচেতন করে তোলা এবং তার মধ্য দিরে উন্নততর চলচ্চিত্র স্ভিকে সাহাষ্য করা। সিনেমা যে বাগানবাড়ির ব্যাপার নয়, তেল ন্নের ব্যবসার মতো আরেকটা ব্যবসাও নয়, আজকের দিনে সব চেয়ে ব্যাপক এবং সমাজকাবনে রাতিমতো প্রভাবশালা একটি শিল্প, কাজেই শিক্ষিত লোকের

# कनकाला किन्न त्मामाहींहे अर्थानील উद्धाधरमाशा होन ও आलाहना का हिनी हित्र वा की हात्र

ফরাসী : ১) 'লা কাজ ও রসিনিয়ল' (জা দ্রেভী)। ২) 'রেমক' (জা গ্রেমির')।। মেক সিকান: ১) 'মারিয়া কাণ্ডেলারিয়া' (ফার্নাণ্ডেজ)॥ সংইস . ১) 'মারি লুইজ' (লিণ্টবার্গ') ॥ রুব : ১) 'চাইল্ডহুড অভ ম্যাক্সিম গোকী' (जनम्क्य)। २) 'व्यापेन् मिल लाएपेर्याकन' (आइएमन् म्पोइन)॥ देश्त्रकी: ১) 'দি ওয়ে অ্যাহেড' (ক্যারল রীড)। ২) 'ব্রীফ এনকাউণ্টার' (ডেভিড লীন)॥ চেক: ১) 'সাইলেণ্ট ব্যারিকেড' (ওটাকার ভাভ্রা)॥ মার্কিন: ১) 'দিস্লাাণ্ড ইন্ধ মাইন' (প্লা রেনোয়া)। ২) 'কাউণ্টার-আটোক' (প্লেল্টান কর্ডা)। ৩) 'স্টেজকোচ' (জন ফোর্ড')। ৪) 'লং ভয়েজ হোম' (জন ফোর্ড')। ৫) চার্লি চ্যাপলিন-এর ১৯১৪-১৮তে তোলা এক বা দুই রীলেব নানাবিধ চিত্র॥ ভারতীয় ১) 'রামশাস্ত্রী' (জারগীরদার)॥

### ज विक न ि त वा छ कृ स्थ की ति

**ইংরেন্সী** : ১) 'নাইট মেইল' (হ্যারি ওয়াট ও বেসিল রাইট)। ২) 'স্টীল' (ব্টিশ কাউনসিল)। ৩) 'ইনস্মুন্মেণ্টস অভ দি অকে স্ফা'। ৪) 'স্টেপ্স অভ দি ব্যালে'॥ মার্কিন: ১) 'নানুক অভ দি নর্থ' (রবার্ট ফ্লাহাটি)। ২) 'ন্যাশনাল গ্যালারি অভ আট'।। **ফরাসী** : ১) 'রদাঁ'।। **ভারতীয়** · ১) 'ধানের ক্ষেত' (নেকা ফিল্মস্)। ২) 'ভারতের আদিবাসী' : পাঁচটি ছবি, রঙিন (ডেরিয়ার এলউইন)। ৩) 'মাদার' (পল জিল্স্)। ৪) 'চাইল্ড' (পল জিল্স্)। ৫) 'কমিউনিটি' (পল জিল্স্)। ৬) 'চিলকা লেক' (হরিসাধন দাশগ্রুণ্ড)। ৭) 'শান্তিনিকেতনে গান্ধিজী' (শুল্ডু সাহা)। ৮) 'আসামের লোকনৃতা', রঙিন (টোর হকান্সন্)॥ **স্ইডীশ** · ১) 'শ্যাডোজ্ অন দি স্নো' (আর্ন স্কুর্ডফ')। ২) 'উইন্ড ফ্রম দি ওয়েস্ট' (আর্ন স্কুডফা)। ৩) 'পিপ্ল ইন দি সিটি' (আন স্কুডফা)। ৪) 'কো-অপারেটিভ্স্'। ৫) 'ল্যাম্পস্'। ৬) 'পটারী'॥ চেক ১) 'লাইফ ফ্রম আউট অভ দি রুইন্স্'। ২) 'গিল্ডহল্ড'। ৩) 'মেটাল ওয়ার্কার্স'। ৪) 'প্রাগ বারোক'॥

#### আ লোচ না

(১) সিনেমা — জা রেনোয়া (২) সিনেমার সাজসম্জা ('লং নাইট' ছবিব সাহাব্যে) — ইউজিন লারিরে (৩) চিত্রনাট্য — জ্যোতিমর রাম (৪) ডকুমেণ্টারি - পিটার হপকিনসন (৫) ডকুমেণ্টার – পল জিল্স্ (৬) আদিবাসীদের ছবি তোলা — ভেরিয়ার এলউইন (৭) ক্যামেরাম্যানের ডারেরি — নিমাই বোষ (৮) সিনেমার আণিগক — **চিদানন্দ দাশগ্রেন্ড**।

#### नबदा खाला हना

(১) চার্লি চ্যাপলিন-এর **স্মানিরে ভার্দ**্ধ (২) লরেন্স অলিভিয়ার-এর 'शामरकारे' (७) উদয়শঞ্করের 'কল্পনা'।

চর্চার যোগ্য — এটা জ্বোর গলায় প্রচার করা ও প্রমাণ করা কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম কাজ। সিনেমার কান্তিতত্ত্ব, আন্গিক, তার উপরে সামাজিক প্রভাব, বিভিন্ন দেশে সিনেমার প্রকৃতি, বিশেষত অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সিনেমার শোচনীয় অবস্থা নিয়ে শিক্ষিত সমাজকে ভাবিয়ে তুলতে পারলে শেষ পর্যন্ত এদেশী সিনেমার উপরেও তার প্রভাব পড়বে এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু চর্চা ছাড়া নিছক প্রচারে সার্থকতা নেই, তাই সাধারণ সিনেমায় যা দেখতে পাওয়া যায় না সেই ধরনের নানা দেশীয় উৎকৃষ্ট কাহিনীচিত্র ও অবিকলচিত্র (ডকুমেন্টারি) দেখানাের ব্যবস্থা এখানে করা হয়। তা ছাড়া সিনেমা সম্পর্কে বই ও সামায়কপত্রের লাইরেরি আছে, আলোচনা-সভা, লেখা ইত্যাদের সাহায্যে উন্নত-তরে সিনেমার চর্চাকে ব্যাপক করে তোলার নানা প্রচেষ্টা আছে। গত আড়াই বংসরের কার্যক্রমের একটা সংক্ষিশ্ত হিসাবনিকাশ করলে এই প্রচেষ্টা কতদ্বে এগিয়েছে তা বোঝা যাবে।

পথানাভাবে কেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি ও আলোচনা সম্বন্ধেই বলা হল। কলকাতা শহর সম্বন্ধে সোসাইটির উদ্যোগে একটি চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল, অর্থাভাবে ছবি তোলা হয়নি। বর্তমানে ১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটি অ্যামেচার ফিল্ম ফেন্টিভ্যাল অনুষ্ঠানের চেন্টা চলছে। সোসাইটির সভ্যসংখ্যা এখন প'চাত্তর। চিঠিপত্রের ঠিকানা ২৮নং পশ্ভিতিয়া শেলস।—চিদানন্দ দাশগুশ্ত (বুশ্ম-কর্মসচিব)



#### আগামী দিনের চলচ্চিত্র

র্ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র যে সম্পূর্ণ অন্যরকমের হবে সেটা প্রায় নিশ্চিত। প্রতি নিয়তই চলচ্চিত্রে এটাওটার একট্আধট্ পরিবর্তন হয়ে চলেছে — যার ফলে দশকদের আনন্দ অজ্ঞাতসারে বাড়ছে।

ধর্ন অ-বাক ষ্গের বিখ্যাত ছবি 'ইফ উইণ্টর কাম্স্'-এর সবাক সংস্করণ। ছবিখানা দেখার সময় তার আলোক্ষেপণ পর্ণাত বিশেষ করে লক্ষা করবেন। ক্যামেরাম্যান জর্জ ফল্সে প্রচলিত নিরমে আলোর সহারতা না নিরে আগাগোড়া ছবিখানা তুলেছেন প্রতিফলিত আলোর সাহাযো। ফলে ছবির দ্শো আর চরিত্রে একটা নিটোল গভীরতার গ্রণ ফ্টেউছে। আলো প্রতিফলিত হরেছে শাদা রেশমী চাদর কিংবা শাদা দেরাল থেকে। ছবি আঁকার সময় শিল্পীরা বেমন উত্তর আকাশের স্থির আলোয় কাজ করেন, চলচ্চিত্রের অভিনেতারাও প্রচলিত আলোর তলার সতর্ক হয়ে চলাফেরা করার পরিবর্তে প্রতিফলিত স্থির আলোয় স্কৃত্থির ভাবে অভিনয় করতে পেরেছেন।

আকিল দাফুর নামে এক ফরাসী ক্যামেরামানের আবিম্কার এর চাইতেও চমকপ্রদ। তিনি তার প্রকাণ্ড ক্যামেরার মধ্যেই অভিনরের দ্লাপট সম্বলিত মডেল চ্বিকরে এমন পরিবর্তন এনে দিরেছেন বে ভবিষতে বিপ্লব্যরে সেট তৈরির খরচ প্রার উঠেই বাবে। কেননা স্টেক্তেরের শাদা একটা পর্দার সামনে অভিনয় করলেই চলবে। দ্লাপট তো ক্যামেরার মধ্যেই ভরা আছে!

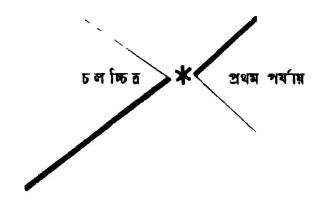

চলচ্চিত্রের জন্য প্রিবনীতে প্রেক্ষাগৃহ আছে প্রায় আশি হাজার। এই আশি হাজার প্রেক্ষাগৃহে প্রতিসণ্তাহে দর্শক হয় কমবেশি বিশ কোটি। আশা করি এই বিশ কোটির মধ্যে প্রতিসণ্তাহে না হোক, অস্তত প্রতি দ্সণ্তাহে একবার, আপনিও একজন।

প্থিৰীজ্ঞাড়া সৰ্বত চলচ্চিত্ৰ আজ জীবনধাৰণের অত্যাৰশ্যক অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশেৰিদেশে এনিয়ে উৎসাহ উন্দীপনা আৰ গৰেষণাৰ অন্ত নেই। হলিউড তো আছেই, তাছাড়া ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, স্ইডেন প্রভৃতি যেসৰ দেশের চলচ্চিত্র সাধারণত আমরা দেখতে পাই না — সেসৰ দেশেও চলচ্চিত্র নিয়ে বিৰাট আন্তেম্বন চলেছে আজকাল।

নিলের দেশের চলচিত্রের বর্তমান অবস্থা, তাব ভবিষ্যং সম্ভাবনা কি, প্থিবীর শ্বতীয় ব্ছত্তম চলচিত্র উংপাদক দেশ হয়েও ভাবতীয় চলচিত্র আমাদেব হতাশ করছে কেন — এসব বিষয় প্রগতিশীল মন দিয়ে বিচাব করতে হলে এমন একটি দ।যিত্বশীল পত্রিকার প্রয়োজন, যে-পত্রিকা প্থিবীব বিভিন্ন দেশেব পটভূমিতে দেশীয় চলচিত্রকে ভূলনা কবে যথাযোগাভাবে আপনাব সামনে ধবে দিতে পাবে। বাঙলাদেশেব এই অভাব মেটাতে, বিভিন্ন দেশের গ্লেণীবাত্তিদের রচনায় সঙ্গাংশ হয়ে, 'দাস কি ব্ল' পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিতে হল। 'চালচিত্র' পত্রিকাব আবেন করেকটি বৈশিন্দ্যপূর্ণে বিষয় : [১] আপনার প্রিয় চলচিত্র-শিল্পীদের বিস্তারিত সরস্থ আলোচনা, [২] সংগীত আরে চলচিত্রেব স্থৈগ স্বর্ণাতির যোগাযোগ বিষয়ে যোগানবাতির প্রবাধ নিক ছবি। অধিকাংশ ছবিই 'চালচিত্র' পত্রিকাব জন্য বিশিষ্ট আলোকচিত্র-শিল্পীদের স্বর্ণাধ নিক ছবি। অধিকাংশ ছবিই 'চালচিত্র' পত্রিকাব জন্য বিশিষ্ট আলোকচিত্র-শিল্পীদের এবং ভূলবেন।

চলচ্চিত্ৰ বিষয়ে যদি আপনাৰ যথাৰ্থ কৌত্হল আৰু জিল্পাসা থাকে, তাহলে 'চলচ্চিত্ৰ' পতিকাৰ প্ৰতিটি থকেজৰ সংগ্যে আপনাৰ যোগ বাৰতেই হবে॥